## श्रीश्रीभए उझे भन्न

## কিতার খণ্ড NOT TO BE LENT OUT

( ১২৯৭ সালের ডায়েরী)

র্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

তদীয় কুপাভাজন লনোনন্দ ব্রহ্মতারী কর্তৃক যথাযথভাবে লিখিত

[ দ্বিতীয় সংস্করণ ]

প্রকাশক—শ্রীমহানন্দ নন্দা ২০, দর্মাহাটা ষ্ট্রীট, বড়বালার, কলিকাতা

ভাদ্ৰ জনাষ্ট্ৰমী,—১৩৩৩

দেড় টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ-ত•০০।

ছিতীয় সংশ্বরণ—২০০০।

[ All rights reserved ]



## সূচীপত্র

| বিষয়                                                       |                |                 | পৃষ্ঠা | <b>वि</b> यव्र                     |                |                       | পৃত্য      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| আয়াঢ়,                                                     | つえるの           |                 |        | কেলিকদৰ বৃক্তে রাধাকৃষ্ণ নাম       | •••            | •••                   | 92         |
| অস্ফ রোগ্যাতনা। <b>জীবনে</b> বি                             |                | tr <del>s</del> |        | মনোরম বনশোভা; হিংসাশৃষ্ঠ           |                | •••                   | 99         |
|                                                             | Adal : Jex     | (6.4            | د      | ব্রাহ্মণের বিশেষত্ম ; সদ্গুরুসমার্ | শ্রতজ্ঞনের পতি | i                     | رُ ناه     |
| গুরুদেবের আহ্বান                                            | •••            | •••             | -      | পিতৃঋণাদি সম্বন্ধে উপদেশ           | •••            | •••                   | ••         |
| শ্ৰীবৃন্দাবন যাত্ৰা                                         | •••            | •••             | ર      | বারদীর পথে শ্রীধরের কাণ্ড          | •••            | •••                   |            |
| প্রয়াগধামের প্রভাব-অমুভূতি                                 | ***            | •••             | ર      | ব্ৰহ্মচৰ্য্যে দীকা                 | •••            | •••                   | <b>*</b>   |
| জ্যোতির্শ্নর শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিতি                         | । श्रद्धारपद   | <b>पद्मा</b>    | 8      | বিচারপূর্ব্বক দানের উপদেশ          | •••            |                       | المرا      |
| দণ্ডাঘাত                                                    | •••            | •••             | હ      | আসনের গ্রন্থ                       | •••            | •••                   | ŝ.         |
| আমার উভরদকট                                                 | •••            | •••             | ٩      | দৃষ্টিসাধন                         | •••            | م فيدار               | 85         |
| শীবৃন্দাবন বাদের বিধি                                       | •••            | •••             | •      | <b>এ</b> বিগ্রহদর্শনের উপদেশ       |                | •••                   |            |
| ব্রহ্মচারী মহাশরের অক্ষেপ ও ব                               |                | •••             | •      | স্থা। প্রদার আবর্তে নিমজ্জন        | •••            | •••                   |            |
| সদ্ভরুর কৃপা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর                           |                | •••             | >5     | 🖣 বৃন্দাবনের রজঃ                   | •••            | •••                   |            |
| গোপীনাথজীর মন্দিরে মহোৎসব                                   |                | -               | 78     | মধুরার পথে শ্রীধরের কীর্ত্তি       | •••            | •••                   |            |
| মাঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন                              |                |                 | 2¢     | স্থা। সংসার কর্তে হবে না           | •••            |                       |            |
| ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে উৎকট রো                                | গের শান্তি।    | নানা কং         | ४८ १   | वृक्तक्रभी देवकव महाश्रुक्रम       |                | •••                   |            |
| গোঁদাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ                                    | •••            | •••             | 29     | শ্রীবৃন্দাবনে ত্রন্ত মশা           | •••            |                       | ( v        |
| মাঠাকুরাণীর অভুত অন্তর্দান                                  |                | •••             | ₹•     | সাধনে নানা অসুভূতির ক্রম           | •••            |                       | ¢          |
| <i>বোগজীবনকে সং</i> সার করিতে ত                             | गरम्           | •••             | २२     | লাল সম্বন্ধে ঠাকুরের অমুশাসন       |                |                       | <b>७</b> • |
| বানর 'কৃঞ্দাস'                                              | ··· ,          | •••             | ર ૭    | সাধনপ্ৰভাবে দেহতৰ্বোধ              | •••            | •••                   | • 5        |
| ভক্ত বুড়ো বানরের কার্য্য                                   | •••            | •••             | ₹8     | গৈরিক কি ?                         | •••            | • • •                 | 4          |
| ঠাকুরের আহারের দারুণ ছ্বরবহ                                 | <b>į</b> i     | •••             | ₹ ¢    | নিত্য নূতন তত্ত্বের প্রকাশ ; পর    | :তৰ            | •••                   | ે<br>ક છ   |
| দামোদরের উপর দাউজী ঠাকুরে                                   | রে শাসন        | •••             | રહ     | खिनव <b>डिनक।</b> वैश्वदेव उ       |                | <b>ब</b> ···          | અદ         |
| <b>কু</b> তুর কথা। মাঠাকুরাণীর প্রয়                        | চ্যাবৰ্ত্তন    | •••             | 41     | <b>এবুন্দাবনে সাম্প্রদায়িকভাব</b> |                | •••                   | • (        |
| শ্ৰাৰণ,                                                     | ンショクリ          |                 |        | দর্শনে বিরোধী প্রভূসস্তানের উৎ     | কেট শিকা       | •••                   | •(         |
| আমার কৌমার্ব্যের আকাজ্ঞা এ                                  |                |                 | 43     | সাধকের হুরাপান কি ?                |                | ç2.                   |            |
| बक्कार्वा श्रह्भ मदस्त जात्माहना                            |                | <br>इक्सचिक     | ۷,     | নামে ঠাকুরের শুক্তা ও বালা         | । পরমহংসঞ্জী   | ার <mark>সাত্ত</mark> | 1 6        |
| ঠাকুরের সঙ্গে মহাপুরুষ দর্শন                                | ; 01 X 6 3 3 4 | 1 <u>3</u> 110  | ৩৩     | আমার ও হরিমোহদের এবৃন্দ            |                |                       | **         |
| তাসুত্যম পত্স বহাপুসৰ ৰূপৰ<br>ব্ৰহ্মচৰ্যাগ্ৰহণের ভিননিৰ্ভেণ | 1              |                 | 96     | ঠাকুরের উক্তি /                    | •••            | ( ;                   |            |

| ं विषय                                      |                | ,     | পৃষ্ঠা     | বিষয়                                     |                      | •                  | পৃষ্ঠা         |
|---------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| বৈরাগ্য, বাসনা ও বৈধকর্ম                    | •••            | •••   | 9'9        | গোঁদাইয়ের অমুকম্পা                       | •••                  | •••                | 22¢            |
| গোঁসাইপ্রদন্ত উপবীতের শক্তি                 | •••            | •••   | 98         | মহাত্মা গৌৰ শিৰোমণি                       | •••                  | •••                | 22¢            |
| আছে প্রেতান্তার যন্ত্রণার শান্তি            | •••            | •••   | 16         | মৎস্থাহারের অনিষ্টকারিতা।                 | অগুদ্ধ দেহের বে      | र्डू ख             |                |
| চীরখাটে নৌকালীলা                            | •••            | •••   | 99         | পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায়                  | •••                  | •••                | 224            |
| মাঠাক্রণকে ঠাকুরের সঙ্গে রাখ                | ার কথা         | •••   | 42         | ঠাকুরের চরণে বিদার গ্রহণ ; ম              | ঠিকুরাণীর শেষ        | আদেশ               | 222            |
| কৈলাস যাত্রার বিবরণ                         | •••            | •••   | ۲.         | আমার ফয়জাবাদ যাত্রা; রাস্তা              | র সস্কট              | •••                | 229            |
| ভিকতে বাঙ্গালী বাবু                         |                | •••   | ४२         | চাক্রীর ভাড়া ; মরণাপন্ন ব্যাদি           | ধ ; মাঠাকুরাণীর      | া পত্ৰ             | ১२১            |
| মাঠাকুরাণীর ঐশব্য ও আকাজ্ঞা                 | •••            | •••   | 40         | সকাতিপ্ৰাৰ্থী শক্তিশা <b>নী মৃতা</b> ত্মা | র উপদ্রব             |                    | <b>५</b> २७    |
| <b>স্থ্যে ভূতের</b> উপ <b>স্র</b> ব         | •••            | ***   | þ¢         | সত্য স্বপ্ন, চক্ষের অস্থ                  | •••                  | •••                | ১২৬            |
| প্রকৃতির রোগ। কর্মই ধর্ম                    | •••            | •••   | **         | কুধাৰ্ত শালগ্ৰাম                          | •••                  | •••                | <b>ડ</b> રહ    |
| <b>মাভূদেবা ও</b> ভ্রাতৃদেবার আ <b>দে</b> শ | t              | •••   | <b>69</b>  | ফয়জাবাদে গোঁদাইয়ের অবস্থিতি             | <b>ত</b> '           | •••                | 324            |
| কাঙ্গালের ব্রহ্মাগুবেদে ঠাকুরের             | मौकांनि ও      |       |            | কায়াকল্পি ফকিরের কথা                     | •••                  | •••                | ٥٠٧            |
| শক্তিসঞ্চারের কথা                           | •••            | •••   | <b>b</b> b | ব্ৰহ্মচৰ্য্যের অভুত অবস্থা                | •••                  | •••                | <b>ડ</b> ૭૨    |
| শানা স্থানে ঠাকুরের মন্ত্রলাভ।              | বিবিধ প্রকার   | সাধন। |            | প্রলোভনে অবিকার; অহকার                    | র পত্তন              | •••                | 200            |
| পরমহংসঞ্জীর নিকটে দীকা                      | 1              |       |            | ষপ্নে গুরুজীর অমুশাদন                     | •••                  | •••                | 208            |
| ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা                        | •••            | •••   | ઢ૭         | গুরুবাক্যে অনাস্থা হেতু হুর্দেব           | •••                  | •••                | 300            |
| মহাদেবের শিরোবস্ত্র। এ সাধ                  | न বৈদিক        | •••   | ۶۹         | মাণিকতলার মা                              | •••                  | •••                | <b>&gt;</b> 90 |
| মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। বরা                    | हत्र पञ्च      | •••   | 6 <b>6</b> | হরিচরণ বাবু ও লালের অমুশে                 | it <b>চনা</b>        | •••                | 209            |
| দেহে অনাহত ধ্বনি                            | •••            |       | >••        | আমার দৈনন্দিন কার্য। মাত্                 | হসেবায় <b>অপেৰ</b>  |                    |                |
| স্কু শরীর ও পরলোকসম্বন্ধে ব                 | वैवृक्ष (परवसन | 14    |            | কল্যাণ লাভ                                | •••                  | •••                | 200            |
| ঠাকুরের ৰূপা                                | •••            | •••   | 7•7        | গুরুকৃপার অলোকিক নিদর্শন                  | । ছোট দাদার রে       | রাগ <b>স্</b> ক্তি | 282            |
| <b>ৰাতিভেদ সম্বন্ধে</b> ঠাকুরের উপরে        | <b>म</b> न     | •••   | 7•2        | প্রকৃতিপূজার হুর্দশা। শ্রীশীগু            | রুদে <b>বের অভরদ</b> | 1न                 | 284            |
| ঠাকুরের ষ্টার-খিয়েটার দর্শন                | •••            |       | >•२        | মায়ের আশীর্কাদ এবং গোঁসাই                | চরণে আমাকে স         | ামর্পণ             | 286            |
| বেশ্বাৰারা সমাজের পরিণাম                    | •••            | •••   | 2.0        | ছোটদাদার দীক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্তি          | •••                  | •••                | >83            |
| রোগ আপনিই সারে। অবিং                        | াদীর উপান্ন বি | F ?   | > 8        | মাভা যোগমায়াদেবীর তিরোভ                  | वि । नानकीत्र        |                    |                |
| ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি                   | •••            | •••   | ۶۰۹        | দেহত্যাগ                                  | •••                  | •••                | >4             |
| বিবেশরের আরতি দর্শন                         | •••            | •••   | 3.4        | ছোট দাদার দীক্ষা ও বিশ্বরকর               | ঘট <b>না। নানা</b>   | প্রশ্ন             | ١٠.            |
| ভাস্করানন্দশাসী এবং পাল মহা                 | শির            | •••   | 2.4        | শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ ছেদনে প্রাক্ষা       | ণাচেছদ               | •••                | 268            |
| প্ৰমহংসঞ্জীৰ আহ্বান                         | •••            | •••   | >.>        | গোঁদাইয়ের মুখে ঐবৃন্দাবনের               | কথা                  | •••                | >00            |
| শুরুজাতার স্বীস্পর্ণে বিদুপ্ত শুর           |                | •••   | 22•        | গোঁদাইয়ের জটা ও দণ্ড                     |                      | •••                | 264            |
| নন্দোৎসব দর্শন সম্বন্ধে প্রস্থোব            |                | •••   | >>>        | <b>এ</b> বৃন্দাবনের ব্রজবাসী              |                      | •••                | >6             |
| ব্দুজ বাবুর প্রতি কুপা। সেঁ                 | ানাই ও কাটিয়া | বাবার |            | পরিক্রমাকালে ত্রজমারীদের ব্               | <b>বহার</b>          | •••                | >61            |
| व्यथम गाम्नु १ लक्ष                         | • •••          | •••   | 22.0       | শীব প্রকৃতির সৃহিত সম্প্রাণ্ড             | গ '                  | •••                | 340            |

|     | পৃষ্ঠা     | विव <b>न्न</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | পৃষ্ঠা      |
|-----|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ••• | 242        | সোনা প্রস্তুতকারী সাধু                               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 749         |
| ••• | 245        | স্থপমর বৃন্দাবন                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242         |
| ••• | <i>ડહર</i> | <b>অ</b> জ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্র <b>হণে বিপদ</b> | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242         |
| ••• | 200        | অন্ধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३ १२        |
|     |            | কুন্তমেলার কথা                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>५</b> १८ |
| ••• | 24¢        | শান্তিস্থার মাতৃশোকে ঠাকুরের সান্ত্রনা               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290         |
| ••• | ১৬৭        | মাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবর্ণ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296         |
| ••• | ১৫৮        | ভক্তবিচেছদে মহাত্মাদের অসাধারণ বালাঃ                 | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396         |
| ••• | 269        | গোঁসাই দৰ্শনে পাহাড়বাসী অঞ্চাত মহাপুক্ষৰ            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >99         |
|     |            | 262                                                  | তেওঁ সোনা প্রস্তুতকারী সাধু      তেওঁ স্থানর বৃন্দাবন      তেওঁ অজ্ঞাত সাধুর নিকট আগ্রর গ্রন্থণে বিপদ      তেওঁ অন্ধিকারীর সৈরিক ধারণে অপরাধ      কুস্তুমেলার কথা      তেওঁ শান্তিস্থার মাতৃশোকে ঠাকুরের সান্ত্রনা      নাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ      তেন্তবিচ্ছেদে মহান্তাদের অসাধারণ আলাক |             |

## চিত্ৰ-সূচী

| ١ د | এমদাচার্য্য প্রীপ্রীবিজন্বকৃষ্ণ গোস্বামী        | >  | 41  | আকাশ গলা পাহাড়ে গোখামী প্রভূর      |     |     |
|-----|-------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------|-----|-----|
| २ । | 🕮 🖺 গোপীনাথ জীউর মন্দির 🗼 · · ·                 | >8 |     | দীকাতানপ্রাধান                      | ••• | 24  |
| ७।  | দাউজী ঠাকুরের মন্দির                            |    | 11  | শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজি     | ••• | >>8 |
|     | ( দামোদর পুজারীর কুঞ্চ)                         | ₹• | ١٦  | মাতাঠাকুরাণী খ্রীমতী হরস্ক্রমী দেবী | ••• | 284 |
| 8   | কালীদহর ঘাট—বুন্দাবন।                           | 99 | > 1 | কেসিঘাটবৃন্দাবন                     | ••• | 296 |
|     | ঞ্জীবজেৰৱী মা-ঠাকরুণ <b>শুশ্রী</b> যোগমারা দেবী | 10 | 3-1 | গ্ৰীবুক্ত কুলদানন্দ ব্ৰহ্মচারী      | ••• | 394 |

# **শ্রীশাদ্**প্তরুসঞ্

## প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের

দেহাশ্রিত অবস্থার ৭ বৎসরের ( ১২৯৩-৯৯ সাল পর্য্যস্ত ) অলোকিক ঘটনাবলি

শ্রীচরণামৃত নিত্যদেবক—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ভায়েরী—

সাধন সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই পুস্তকে সত্যরক্ষা ও বীর্যাধারণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রিছিয়াছে। বীর্যাধারণ করিতে হইলে, নানা প্রলোভনের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপন্তা করিতে হয়, এই পুস্তকে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একাধারে উপনিষদ ও উপস্তাস। আর্য্য ঋষিগণের সারগর্ভ বাক্যাবলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদুর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও স্থপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

### সর্ববধর্ম সমন্বয়

কৃষ্ণ, খুঁই, বুদ্ধ, নানক, শহর, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ যুগাবতারগণের সংস্রবে আসিরা গোন্থামী প্রস্থ ধর্মক্ষেত্রে মহামিলন ঘটাইরাছেন। সকল পথের সকল মতের সামঞ্জল্প করিরা, মন্থ্যত্ব লাভের নুত্তন পথ দেখাইরাছেন। গুরুর দরা, শিষ্যের উদ্ধৃত্য, গুরুর আদেশ, শিষ্যের আফুগত্য দেখাইরা গুরুর মাহাদ্য প্রকট করা হইরাছে।

মহাপুরুষগণের ও নামাস্থানের চিত্রে স্থাণোভিত ১ম থগু (১২৯৩-৯৬) ২র সংস্করণ ১॥০। ২র খণ্ড (১২৯৭) ২র সংস্করণ ১॥০। ৩র থগু (১২৯৮) ৩র সংস্করণ ২্। চতুর্থ থগু (১২৯৯) ২্। ত্যাতার্হ্য শ্রেসফ্রেল ২্।

( ্রীবৃক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের ভারেরী )

মহাক্সা বাবা গন্ধীরনাথ জী

প্ৰকাশক ---

🗬 বুক্ত দারদাকান্ত বন্দ্যো, বি-এ কর্তৃক সংগৃহীত ; মূল্য। • আনা

শ্রীমহান-স্ক: নক্ষী। ২০ নং দর্শাহাটা ব্লীট।

সাধন সক্ৰীভ

বহাবিকু রতী বিরচিত · · মুল্য ॥ ।

প্রাপ্তিয়ান—শ্রীজতেজনাথ মোদক ১৮ নং গীর্জাপুর ব্রীট ও কলিকাতার অক্তান্ত প্রধান প্রধান প্রধান ক্রমান ক্রমান





শ্রীমদাচার্য্য প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়ক্বঞ্চ গোস্বামী গেণ্ডারিয়া-আশ্রম

#### শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

## श्रीश्रीभष् उझे भन्न

## ( দ্বিতীয় খণ্ড )

অসহ্য রোগযাতনা। জীবনে বিতৃষ্ণতা; পরোক্ষে গুরুদেবের আহ্বান।

অর্থনের প্রথম ক্রমশ: যন্ত্রণার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রণ সঙ্গর আমার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মিল।
আরাদের প্রথম ক্রমশ: যন্ত্রণার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গর প্রকর্প সঙ্গর আমার অন্তরে বন্ধনুল ইইয়া
সন্তাহ ১২৯৭। পড়িল। শুনিরাছি শুরুদদের এ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। দ্বির করিলাম—
তাঁহার কলুমনাশন মনোমোহন মূর্ত্তি চিরকালের মত একবার দেখিয়া, তাঁহার সেই স্নেহমাথা সিম্ম দূর্ট্ট 
অস্তরে রাথিয়া, পুণাতোয়া যমুনার সলিলে এই পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিব। জ্রার্প শরীরে এখন আর
চলাফেরা করিবারও সামর্থ্য নাই; অথচ শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে অস্থির হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে বিহানা
হইতে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেও কেহ আমাকে উৎসাহ দেন না। তার পর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার
থরচাদি কাহার নিকটেই বা চাহিব ? এই সময়ে পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল শুরুদেব দয়া, করিবে
অসম্ভবও সম্ভব হইবে। অচিরে যে কোন প্রকারে আমার যাওয়ারও যোগাড় হইবে—এই ভরসার
কাতর প্রাণে তাঁহাকেই প্রাণের আকাক্র। জানাইতে লাগিলাম। আশ্রেষ্ঠা শুরুদদেবের দয়া!
অভাবনীয়ন্ত্রপে আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। জয় শুরুদেব। জয় শুরুদেব।

শ্রীযুক্ত মধুর বাব্র জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান স্থরেন্দ্র বিলাতে যাইবেন বলিয়া, হায়দারাবাদে তাঁহার খুড়া তাঁকার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চটোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পড়াগুনা করিতেছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার পিতার নিকটে আসা আবশুক হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের (রিটার্ণ) টিকিট করিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে আসিয়াছেন। আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার একান্ত আকাক্ষা অবগত হইয়া, গোপনে আমাকে টিকিটখানি দিয়া বলিলেন—"এখন আমার হায়দারাবাদে যাওয়া হইল না। মামা, আপনি এ টিকিটখানা নিন্। ইহাতে আপনি এলাহাবাদ পর্যান্ত যাইতে পারিবেন।" আমি টিকিটখানি পাইয়া, প্রকারান্তরে ইহা গুরুদেবেরই সমেহ আহ্বান ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অমনই শ্রীবৃন্ধাননে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এ সময়ে আমাকে বাধা দেওয়া বিফল ব্রিয়া, শ্রীযুক্ত মণুর বায়ু

১০৲ টাকা ও মহাবিষ্ণু বাবু ৩১ টাকা দিলেন। আমি ছ'থানা জীর্ণ বস্তু, গামছা, একটি ঘটী এবং ডারেরী লেখার সাজ-সরঞ্জাম ও একথানা হরিবংশ ঝোলায় বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম।

আমার স্বর্গীয়া ভগিনীর শিশু পুত্র-কম্মাঞ্চলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এতকাল আমারই উপরে ছিল। আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিলাম ; বড়ই কষ্টহইতে লাগিল।

#### শ্রীরন্দাবন-যাতা।

মনের উৎসাহে সারাদিন কাটাইয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, গাড়ীর সময় বুঝিয়া স্টেশনে রওয়ানা ১৮ই আবাঢ়, হইলাম। শুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পদবিক্ষেপমাত্রেই সেই নিরুপম কাল মঙ্গলবার, ১২৯৭। রূপ বছকাল পরে 'ঝিকিমিকি' করিয়া প্রকাশিত হইল। চার পাঁচ হাত অন্তরে, শৃন্তে রহিয়া, ঐ জ্যোতির্ম্মর রূপ সমান গতিতে আমার অগ্রে অগ্রে চলিল। দেখিয়া আনন্দে আমার চিন্ত উৎকুল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে স্টেশনে পৌছিলাম। খালি গায়ে, কম্বল লইয়া, ভিথারী বেশে, ছেঁড়া ঝোলা হাতে লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বিদলাম। জানি না সকলে আমাকে কি ঠাহরাইয়া হাঁ করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক আদিরা টিকিট চাহিল এবং টিকিটখানা দেখিয়া, আমাকে এক সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে গাড়ী ছাড়িল। শ্রাস্ত ছিলাম; অল্লকণের মধ্যেই আমার নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে সেই কাল মুর্ন্তিটি ধীরে থীরে অস্তর্হিত হইলেন। রাত্রিট আজ বেশ আরামেই কাটাইলাম।

#### প্রয়াগধামের প্রভাব-অনুভূতি।

শ্বির হইয়া বিদিয়া নাম করিতেছি, গাড়িখানা প্রয়াগধামের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্ব্ব দিকে
১৯০শ আবাঢ়, বছবিস্তৃত একটি ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ময়দানের দিকে
১২৯৭। দৃষ্টিমাত্র আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, উদাসভাবে প্রাণটিকে আমার
অবসম করিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে স্পষ্টরূপে আপনা আপনি 'অগস্ত্য' 'অগস্ত্য' শব্দ
উঠিতে লাগিল। ভরন্নান্ত বশিষ্ঠাদি মহাতপা ঋষিগণ এক সময়ে এই স্থানেই ছিলেন, এই প্রকার ভাব
মনে উদিত হওয়ায়, তাঁহাদের জক্ষ একটা শোক আসিয়া পড়িল। এই শোকে ক্রমে আমাকে এতই
অভিভূত করিল যে, আমি কোন মতেই আর কায়া সংবরণ করিতে পারিলাম না। থালি গাড়িতে
স্থবিধা পাইয়া, ঋষিদের নাম লইয়া কতক্ষণ কাঁদিলাম। মনে হইল, যেন ঋষিগণ এই স্থানে থাকিয়া
আমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। আমি কারতভাবে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া
প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে আর্য্য ঋষিগণ,আজ তোমরা আমাকে এভাবে কেন এত ক্রপা করিলে 
প্
আজ্ব অকন্মাৎ তোমাদের কথা মনে পড়ায়, তোমাদের জন্ম প্রাণ আমার এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল
কেন 
প্
আমি এ জীবনে কথনও তো তোমাদের কথা একবার ভাবি নাই। তোমাদের শ্বরণ করিয়া
মন্ত্রক অবনত করি নাই। বোধ হয়, এই প্রান্তরেই তোমাদের পুণা আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল; তাই,

তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর নাই। অনস্ক ন্তর্বিশিষ্ট জগতের কোন এক স্ক্র্ম ন্তরে—এই প্রমাপে তোমাদের পরম আদরের বন্ধ, সাধনের ফলকে অক্র্ররপে রক্ষা করিয়া, অদৃশু শরীরে অবস্থান পূর্বক বুঝি এ স্থানেই তাহা সম্প্রোগ করিতেছ। তোমাদের এই সাধের পুণ্য সাধনক্ষেত্রে আজ আমি শ্রন্ধাশৃশু অস্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশমাত্র আমার প্রতি তোমরা ক্রপাদৃষ্টি করিলে, দয়া করিয়া তোমাদের কথা আমার চিন্তে উদিত করিয়া দিলে। আজ আমি চিরকালের মত ধন্থ হইলাম। হে মূর্ত্তিমান্ দয়ারূপী ঋষিগণ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের অমুগত হইতে পারি; অবিচলিত মনে তোমাদের সনাতন নির্মাল পথের অমুসরণ করিতে পারি; প্রাণের ঠাকুর শুরুদ্দেবের শ্রীচরণে একনিষ্ঠ হইয়া যেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। আর কিছু চাই না। এই শুভ মূহুর্ত্তে তোমাদের ক্রপায় শুভমতি হওয়ায়, আমার হর্বিবনীত, উদ্ধৃত মন্তক তোমাদের চরণরেণুতে বিলুষ্টিত করিতেছি। আমার আকাজ্কা পূর্ণ কর।" ভাবুকতাই হউক বা কল্পনাই হউক, আমার মনে হইল, যেন ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমি দ্বির হইয়া নাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ প্রয়াগধানে পৌছিল।

অতঃপর গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখানে আসন করিয়া আপন মনে নাম করিতে করিতে আশ্চর্যা প্রকারে আমার ভিতরে এ**ক**টা ভাবের স্রোত আদিয়া পড়িল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"আহা । আজ আমি কোথায় ? এই সেই প্রদাগধাম। এক সময়ে এই স্থানে কত কি হইয়াছিল। কত যোগী কত ঋষি এক সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্ঞলিত রাথিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যাগযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কভ সহস্র সহস্র ঋষি-মুনি-তপস্বী এক সময়ে এই স্থানে ধ্যান ধারণা সমাধিতে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, যুগ্যুগাস্তকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তীব্র তপস্থা ও একাস্ত সাধন-ভন্সনন্বারা অনাদি, অনস্ত, দর্মশক্তিমান পরমেশ্বরের সহিত সংযোগ হেতু অসীম শক্তি লাভ করিয়া কত দীর্ঘতপা যোগী ঋষি এই পুণ্য ভূমিতে স্থুণীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁছাদের অসাধারণ সাধনশক্তি এই স্থানে সঞ্চারিত হটয়া ইহার প্রতি অণু-পরমাণ্কে জীবস্ত শক্তিশালী করিয়া রাথিয়াছে। এই পবিত্র ক্ষেত্রের সংস্পর্দে, বুঝি ঋষিদের অসাধারণ সাধনশক্তির বীজ অলক্ষিতভাবে জীবের অস্তরে প্রবিষ্ট হয়; এবং সেই অমোদ শক্তির অঙ্কুরোলামে জীব কোন না কোন কালে উদ্ধার হইয়া যায়। তাই ঋষিরা এই ভূমিকে মুক্তিধাম বলিয়াছেন। হে দেববি ব্রহ্মবিগণের অপ্রাক্তত সাধনশক্তির থণ্ডিত ভাণ্ডার তীর্থরাজ প্রায়াগ, আমি অমুভব করি আর নাই করি, তোমার এই আনন্দঘন ধূলিকণা স্পর্ল করিয়া আজ আমি ধন্ত হইলাম। তীর্থরাজ, আশীর্কাদ কর, আজ পর্যান্ত তোমার সংস্রবে ধাঁহারা আদিয়াছেন তাঁহাদের সকলের পদধ্লি আমার মন্তকে পড় ক।" এই ভাবে অভিভূত হইন্না, মাটিতে পড়িন্না প্রবাগধামকে সাষ্টাক প্রকাম করিলাম। অমনি ভাবোচ্ছাদের একটা প্রবল বক্সা কিছুক্ষণের জন্ত আমার ভিতরে বহিন্না গেল। আমি স্থির হইন্না বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে একটি প্রস্নাগবাসী ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেথানে আমি স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া যথাসময়ে ষ্টেশনে আসিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। গাড়িতে আমার কোনও কন্ত হইল না; বেশ আরামে চলিলাম। জয় শুরুদেব।

জ্যোতির্মায় প্রীরন্দাবনে উপস্থিতি। গুরুদেবের দয়া।

সকাল বেলা হাত-মুখ ধুইরা গাড়ির এক কোণে বিসিয়া রহিলাম। শ্রীজ্ঞীপ্তরুদদেবের চরণোদেশে প্রংপুনঃ প্রণাম করিয়া, খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। যতই মণুরা ও শ্রীবুলাবনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ছু'দিকের বিস্তৃত ময়দান ও ঘন বন সকল দেখিয়া ততই প্রাণ যেন আমার কেমন হইতে লাগিলা। যে শ্রীক্রম্বকে দেখিবার আকাজ্জায়, নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, একাকা, মাঠে ময়দানে, নির্জ্জন স্থানে আকুলভাবে কত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, বাহার বসতিস্থল শুনিয়া, লোকদঙ্গে এই স্থানে আসিতে কত আবদার করিয়াছি—আন্ধ আমার ছেলেবেলার মানস-কল্পনার দেই শ্রীবুলাবনে আসিলাম; ইহা মনে করিতেই আমার কাল্ল আসিয়া পড়িল। এই সময়ে দেখিলাম, ছই ধারের বনে ও ময়দানে অভ্যুজ্জল, নীলাভ, নিবিড় ক্রম্ববর্ণ থণ্ড থণ্ড জ্যোতিসকল অসংখ্য বিহ্যদাকারে ক্লণে-ক্লণে প্রকাশিত হইলা স্থাম্মর প্রভা বিকাশ করিয়া, তল্মুহর্জেই আবার বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই নয়নাভিরাম, মনোমোহন, ক্রম্ববর্ণের তুলনা জগতে আর নাই। সে যে কি স্থলর, মনোমোহন তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই! সেই বিচিত্র জ্যোতি বারংবার দর্শন করিয়াণ্ড, অম্বর্জানের পর আর কিছুতেই তাহা স্মরণে আনা যায় না। এই অন্থপম দিব্য জ্যোতির খেলা দেখিতে দেখিতে আমি ক্রমে শ্রীকুলাবনে আসিয়া পৌছিলাম।

ব্লা, প্রায় একটার সময়ে বৃলাবন-টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর আমার অতিশয় অবসয় হইয়াছিল; বুকের বেদনাও খুব র্দ্ধি পাইয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রথব রৌদ্রের উন্তাপে বেশী দূর চলিতে পারিলাম না; ২।> মিনিট চলিয়াই রাস্তার একধারে ছায়া পাইয়া বিদয়া পড়িলাম। এই সময় চলস্ক গাড়ি হইতে একটি ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মহালয় কোপায় যাবেন ?" আমি বলিলাম—"গোপীনাপের বাগে।" ভদ্রলোকটি এই কথা শুনিয়া, গাড়ি পামাইয়া বলিলেন,—"আহ্বন, আপনি এই গাড়িতে উঠুন, আমিও সেইদিকেই যাব।" আমি গাড়িতে উঠিয়া বিদলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি গোপীনাথের বাগে আসিয়া থামিল। আমি অমনই নামিয়া পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একজন ব্রজবাদী রুদ্ধ আমাকে জিজ্ঞানা করিলেন—"ক্যা বাবু, গোনাইজী কা পাছ যাওগে? চল, হামবি উইটাই যাতা হায়।" আমি বাহ্মপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ব্যস্ততাবশতঃ উহার পরিচয় নিতে বৃদ্ধি আসিল না। একটি গলির মধ্যে কিছু দূর গিয়া একথানা বাড়ী দেখাইয়া বাহ্মণ বলিলেন, "যাও ওহি কুঞ্জমে গোনাইজী ছায়।" এই বলিয়া বাহ্মপ

অক্সদিকে চলিয়া গেলেন। আমি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখি, আমার শুরুদেব কুঞ্জের খারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন— "কি কুলদা এসেছ ? বেশ বেশ! এসো। ঝোলা নিয়ে একেবারে উপরে এসো।"

আমি গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া দোতালায় উঠিলাম। ঝোলা রাথিয়া গুরুদেবের আচরণে পভিয়া সাষ্টান্ধ প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার হাত বুলাইয়া বলিলেন—
"শরীর অসুস্থ; একটু বিশ্রাম কর। পরে, যমুনায় গিয়ে স্নান ক'রে এসো। আমাদের সকলের আহার হয়েছে। তোমার জন্মও প্রসাদ রয়েছে।" এই বলিয়া, গুরুদেব আসনে চুপ করিয়া বিদিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার দেহের অবস্থা দেথিয়া, অবাক্ হইয়া চাছিয়া রহিলাম। দেথিলাম ঠাকুরের দে আরুতি আর নাই। স্থবিশাল দেহটি গুকাইয়া গিয়া অসম্ভব দীর্ঘ দেখাইতেছে। স্থানে হারে বান্ধি এখন অস্থি-চর্ম্মার হইয়া, অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে হানে শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। স্থগোল, স্থন্দর, মুখমগুল মাংসাভাবে 'চুপিয়িয়া' গিয়া দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। পুর্বের সেই উজ্জল বর্ণ আর নাই; একেবাবে কাল হইয়া গিয়াছেন। মন্তকে জড়ানো দীর্ঘ কেশরাশি একথগু গৈরিক বন্ধ ছারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাথিয়াছেন। লাটে উর্দ্ধপুর, তিলক ও কর্প্তে কাগিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং অবাক্ হইয়া ঠাকুরের নৃতন বেশ ও শীর্ণ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরের দেহের এইরপ গুর্দশা আর কথনও আমি দেখি নাই। একটু পরে গোঁসাই কুঞ্জের অধিকারী দামোদর পু্লারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"এঁকে, যমুনায় স্নান করায়ে নিয়ের এসো। পরে, খাবার যা আছে দিয়ে দাও।"

আমি 'ঝোলাঝুলি' আসন-কম্বল প্রভৃতি পাশের ঘরে রাথিয়া স্নান করিতে চলিলাম। এগারোটি টাকা ছিল; তাহা থোলা ঘরে 'আল্গা' ভাবে রাথিয়া যাইতে ভরসা হইল না; টাঁচকে শুঁজিয়া লইলাম। যমুনার শীতল নির্মাল জলে অবগাহন করিয়া বড় আরাম পাইলাম। আমার সঙ্গে যে টাকা আছে তাহা দামোদর দেথিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার কোমরের প্রতি টাকার দিকে ঘন ঘন লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, "এ এক বেশ উৎপাত হইল। যতকাল এই টাকা কয়টি আমার পুঁজি থাকিবে নানাপ্রকার অভাব জানাইয়া, এ ততদিন আমাকে ব্যক্তিরাস্ত করিবে। স্বতরাং এই আপদ হইতে নিস্তার পাওয়াই ভাল। আমাকে তো এখন কিছুদিন এখানে থাকিতেই হইবে; স্বতরাং, এই এগারোটি টাকা ইহাকে দিয়া যদি আমার থাওয়া দাওয়ার একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লই, তাহা হইলে বেশ নিশ্চিম্ব হইয়া থাকিতে পারি।" এই মতলব করিয়া, আমি টাকা কয়টি 'টাাক' হইতে থুলিয়া লইলাম; এবং দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া বিলিলাম, "পুজারীজী, আপনি এই টাকা কয়টি নিন। ঠাকুরের দেবায় লাগাইয়া দিবেন; আরু

্যতদিন আমি এথানে থাকিব, আমাকে একমুঠো প্রসাদ দিবেন। আমার আর একটি পর্সাও নাই।" টাকা পাইরা পূজারীজী থুব থুসী হইলেন; এবং আমার মাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আরে, তু তো বড়া ভকত হার! সব দে দিরা! যেত্না দিন মন হোর, রহো। খুব আছো আছো থিলাউলা। তেরা উপর রাধারাণীকা বহুৎ ক্নপা।" আমি একটু হাসিলাম। অতঃপর, আমরা কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম।

দাউদ্ধার মন্দিরের সংলগ্ধ রায়াঘরে দামোদর আমাকে বসিতে দিলেন। পরে, একথানা শালপাতায় সাঞ্চানো ডাল, ভাত, রুটি আমার সন্মুথে রাথিয়া বলিলেন, "গোঁসাই বাবা প্রসাদ পাওতে পাওতে এত্না সব উঠাকে রাথ দিয়া।" শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আহা, ঠাকুরের এত দয়া! আজই আমি যথার্থ প্রসাদ পাইলাম। এ প্রসাদ আমার পক্ষে অতিরিক্ত হইলেও, খুব আনন্দের সহিত ক্ষচিপূর্বক সমস্তটাই থাইলাম।

#### দগুঘাত।

আহারান্তে গোঁদাইন্নের নিকটে গিয়া বিদিলাম। তিনি জিজ্ঞাদা করিলেন—তোমার দাদা কেমন আছেন ? তাঁর দেই বন্ধু দেবেন্দ্র এখন কোথায় ?

আমি বলিলাম—দাদা ভাল আছেন। সেই হ'তে দেবেদ্রের সহিত দাদার আর দেখাসাক্ষাৎ নাই। আপনার দণ্ডাঘাত না পড়্লে দাদাকে দেবেক্র মেরেই ফেল্ত মনে হয়।

গোঁসাই। উঃ! কি ভয়ানক লোক! আর কিছুদিন ওখানে থাক্তে পেলে সে বিষম বিপদই ঘটাত, তোমার দাদার দফা শেষ কর্ত। জঘন্ত মতলব সাধনের জন্ত সে ওখানে ছিল। তোমার দাদা এ পৃথিবীর লোক নন; সংসারের কোন ধার ধারেন না; তিনি এ যুগেরই নন; সত্যকালের লোক। দেবেন্দ্রের সঙ্গে তোমার দাদার কোন ঝগড়। হয় নাই তো?

আমি। ঝগড়া কিছুই হয় নাই। আপনি দাদার নিকট হ'তে চলে আসার পর ল্যাঙ্গা বাবা ও পতিতদাস বাবা দাদাকে দেবেন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ কর্তে বলেছিলেন। কিন্তু, দেবেন্দ্রের গুণে দাদা এত মুগ্ধ হ'রেছিলেন, তার ধার্মিকতা দেখে এতই ভুলেছিলেন যে, মহাত্মাদের আদেশ প্রতিপালনেও দাদার প্রবৃত্তি হ'ল না। দেবেন্দ্রের বশীকরণ বিভা খুব অভ্যাস ছিল; তাতেই, বোধ হয়, দাদাকে একেবারে হাতের মুঠোয় ক'রে নিয়েছিল। পরে, আপনি যে দিন কাণপুর হ'তে তাহার উপর দশুবাত কর্লেন, সেই দিনই দেবেন্দ্র অকত্মাৎ কেমন যেন হ'য়ে গেল; একেবারেই নিস্তেজ ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়ল। ভিতরে তার যে কি হ'য়েছিল তা কেহই জানে না। সে দাদাকেও কিছু না বলে সেই সময়েই পালাল। শুন্লাম ফয়জাবাদ হ'তে ১৬ ক্রোশ দ্রে, য়ম্নাভীরে একটা প্রামে পিরে সে ছিল। ওথানে তার কঠিন রোগ হয়, অত্যন্ত ফ্রেশ পায়। পরে নাকি উন্মাদ হ'য়ে কোখায়

চলে যায়। এখন সে মারা গিয়েছে না বেঁচে আছে, জানি না। কেহ কেহ বলে বেঁচে নাই। রোগের সময়ে ইচ্ছা কর্লেই তো সে দাদার কাছে আসতে পার্ত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে মতিও তার হয় নাই। ধর্মের ভাণ ক'রে হাজার হাজার টাকা দাদাকে ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন কি, আমরা দাদার জীবনের পর্যাস্ত আশ্লা করেছিলাম।

मानात्र कथा शौनाहे जातककन रामिता । किছूकन भरत जामि नीरा गहिता स्मिथ, माउँबीत মন্দিরের সম্মুথে গুরুত্রাতারা বদিয়া দাদারই কথা বলিতেছেন। ওসব বিষয় আমার পূর্বে জানা ছিল; এখনও আবার সকলের মুথে গুনিলাম। গোঁদাই ফয়জাবাদ হইতে শ্রীরুন্দাবন আদিবার সময়ে শিষ্যগণসহ কাণপুরে প্রীষ্কু মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশদ্বের বাসায় কয়েক দিন ছিলেন। এক দিন সকালে চা-পানের পর গুরুত্রাতারা সকলে গোঁসাইয়ের কাছে বিসরা আছেন, কয়েকটি গুরুত্রাতার নজরে এক ভর্ম্বর দৃশ্য পড়িল। তাঁহারা দেখিলেন, সাপের বেও গেলার মত, একটা পিশাচ ধীরে ধীরে দাদার পা হইতে কোমর পর্যান্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল, আরও গ্রাস করিবার চেষ্ঠা করিতে শাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা অন্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী (হরিমোহন) অমনই গোঁসাইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"দয়া ক'রে রক্ষা করুন। হরকাস্তকে পিশাচে গ্রাস কর্ল।" গোস্বামী মহাশয় একই অবস্থায় স্থিরভাবে থাকিয়া একটু মৃছ মৃছ হাসিলেন। পরে বলিলেন— "আচ্ছা, আমার দণ্ডখানা এনে দাও তে<sub>।</sub>!" একটি গুরুত্রাতা তথনই দণ্ডধানি আনিয়া গোঁসাইদ্বের সন্মুথে ধরিলেন। গোঁসাই দণ্ডথানা হাতে লইয়া, একবার মাটিতে একটু আঘাত করিয়া বলিলেন—"যাক, নিশ্চিস্তি।" ঠিক সেই দিন, সেই সময়েই দেবেন্দ্র হঠাৎ নির্বিষ সর্পের মত একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। দাদা লিথিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেল্লের ভিতরে কি যেন একটা অসহ যন্ত্রণা হইতেছিল। সে ক্লেশের হেতু আমাদের নিকটে প্রকাশ না করিয়া পাগলের মত ছুটিরা কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছাতেই দেবেন্দ্রের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই সে আর এ মুখো হয় নাই। ইত্যাদি।

#### আমার উভয়দঙ্কট।

শুকুলাতারা আমাকে বলিলেন—"ভাই, শুকুলাবনে আসিয়াছ, খুবই আনন্দের কথা। এখন কিছুদিন এখানে থাকিতে পারিলেই ভাল। বাঁর কাছে আসা, বাঁকে নিয়া থাকা, তিনি আর সেইমত নাই; সে গোঁসাই আর নাই; এখন তিনি অন্ত প্রকার হইয়াছেন। সর্বাদাই বিষম উগ্রভাব ধারণ করিয়া বাসিয়া আছেন। কিছু বলুন আর নাই বলুন, বসার চং আর চোখের চাহনি দেখিলেই আমাদের হুৎকম্প উপস্থিত হয়। সারাদিনেও একটিবার কাছে ঘেঁষিতে পারি না, কাছে বসিতে পারি না। বদি কখনও আমাদের কাহাকেও ডাকেন—ডাক শুনিলেই চমকিয়া উঠি। একবার পিছনে একবার সাননে তাকাইয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গিয়া উপস্থিত হই। তার পর

কিসে কি হয় বৃথি না; কথা তাঁহার সঙ্গে যাহাই হোক না কেন, পরিণামে বিষম ধমক থাইয়া ফিরিয়া আদি। কাহারও সামান্ত একটু ত্রুটি দেখিলে আর রক্ষা নাই—ভয়ানক শাসন করেন, কখনও কর্বনও কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাই, ভয়ে ভয়ে আমরা প্রয়োজনমত কুজে থাকিয়া, অবশিষ্ট সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরি। তুমি, ভাই, একটু সাবধান হইয়া থাকিও। গোঁসাইয়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্রদাই আমরা সশঙ্কিত আছি। পাছে ধাকা থাইয়া শীদ্রই তোমাকে সরিয়া পড়িতে হয়, এই জয়ৢই এসব কথা বলিয়া রাখিলাম।" আমি বলিলাম—"কেন ? তোমরা গোঁসাইয়ের শাস্তরূপ কি কখনও দেখ না ?" শ্রীধর বলিলেন—"তা দেখব না কেন ? শাস্তভাবে যথন থাকেন তখন আবার এতই গজ্ঞীর হন য়ে, কাহার সাধ্য কাছে যায় ? অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। য়ু'টি ভাবই অতিরিক্ত। পুর্ব্বে কথনও গোঁসাইকে এই প্রকার অবস্থায় থাকিতে দেখি নাই। তাই বলি—সাবধান।"

গুরুত্রাতাদের কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বেগে পড়িলাম। আমার বেদনার ব্যারাম, উহাদের মত বাহিরে বাহিরে ঘূরিবার আমার সামর্থ্য নাই; চেষ্টা করিতে গেলেও অমনই শ্যাগত হইয়া পড়িব। স্থতরাং আমার পক্ষে দেটি একেবারেই অসম্ভব। ভাবিলাম—

"না যাইলে বধে রাজা, যাইলে ভুজঙ্গ। রাবণের সনে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

আমার দশাও এই প্রকারই হইল, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। যাহাই হউক, আমি গোঁদাইয়েব আসনের নিকটে গিয়া বিসলাম। এই সময়ে দামোদর পূজাবী আসিয়া করবোড়ে গোঁদাইকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা, আপ্কা বচন সিদ্ধ, হায়। আপ্ সবিরে য্যায়দা কহা—ত্যায়দাহি হামারা মিল্ গিয়া। এই বাবু বড়া ভকত হায়, বড়া স্থপাত্র হায়—হামকো এগারো ক্রপিয়া দিয়া।" গোঁদাই বলিলেন—দাউজী বড়ই দয়াল! বেশ ক'রে প্রাণ ভ'রে তাঁর সেবা কর, দেখ্বে তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্বেন না। তা না হ'লেই মুদ্ধিল।

শুনিলাম, আজ ভোরবেলা দামোদর পূজারী গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—"বাবা, ভাগুার শৃন্ত, আজ দাউজীর ভোগ কি প্রকারে হবে?" গোঁসাই তথন বলিয়াছিলেন—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হ'য়ো না; আজ তুমি কিছু পাবে।

#### শ্রীবৃন্দাবন বাদের বিধি।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীরন্দাবনে এসেছ, বেশ হ'য়েছে। এখানে তো কোন কাজকর্ম নাই। এখন সারাদিন খুব সাধন ভক্তন কর। রাত্রে আহারাস্তে তিন চার ঘণ্টা ঘুমায়ে নিও; পরে, গভার রাত্রে উঠে নাম ক'রো। গভার রাত্রে সাধন ভজনের একটা বিশেষত্ব সর্বত্রই অনুভব করা যায়। এস্থানের তোক্থাই নাই। কিছুদিন নিয়মমত বস্লেই বুঝ্তে পার্বে, এই স্থান পৃথিবীর আর আর

স্থানের মত নয় একে অপ্রাকৃত ধাম বলে। এই ধামের অন্তত মাহাত্ম্য বুক্তে হ'লে. এম্বানের জন্ম যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তা রক্ষা ক'রে চলতে হয়। কোন তীর্থে বাস করতে হ'লেই সে স্থানের জন্ম যে সকল বিশেষ বিশেষ বিধি নিষেধ আছে, তা প্রতিপালন ক'রে না চল্লে সে স্থানের যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এস্থানে বাস কর্তে হ'লে, 🖔 ১) হিংসা ত্যাগ করতে হয়, (২) পরনিন্দা বিষবৎ ত্যাগ কর্তে হয়, (৩) রুথা কালক্ষেপ করতে নাই.(৪) অনিবেদিত বস্তু কখনও খেতে নাই.(৫) সর্ব্বদা সাধন ভূজনে থাক্তে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে কিছুক¦ল চল্লেই, এধাম যে কি. ধীরে ধীরে তা টের পাবে। তু'পাঁচ দিন এখানে থেকে যাঁরা চ'লে যান, তাঁরা আর এস্ছানের মাহাত্ম্য কিরুপে বুক্বেন ? গর্ভবতী স্ত্রী যেমন স্বস্তু শরীরে নিয়মে থেকে দশ মাস পরে সম্ভান প্রসব করেন, এসব স্থানেও সেইরূপ দীর্ঘকাল থাক্তে হয়। অন্ততঃ একটি বৎসরও ্ব নিয়মমত থাক্লে ধামের একটা প্রভাব বুঝ্তে পারা যায়। আমি তো এসব কিছুই জান্তাম না। পরমহংসঙ্গার আদেশমত কিছুকাল এখানে বাস ক'রেই এখন দিন দিন স্থানের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ক'রে অবাক্ হচ্ছি। নিয়মমত খুব সাধন কর—বিশেষ উপ কার পাবে। এ ধামের প্রভাব বড়ই চমৎকার।" জিজ্ঞাদা করিলাম—"গর্ভধারণ ক'রে মুস্থ শরীরে থাক্লে দশ মাস পরে যেমন সম্ভান প্রসব হয়, তীর্থের নিয়ম যথারীতি প্রতিপালন ক'রে দীর্ঘকাল তীর্থবাস কর্লে, তার্থদেবতাই কি পুত্ররূপে প্রকাশিত হন 🕫

ঠাকুর বিশ্বেন—পুত্ররূপে ব'লে কথা নয়; তাঁর রূপেই তিনি প্রকাশ পান। গর্ভ-ধারণের মত নিয়ম ধারণ ক'রে তীর্থবাস কর্তে হয়, তবে তো ?

#### ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আক্ষেপ ও শেষ কথা।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশরের অকস্মাৎ দেহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। গোঁদাইকে ৃ
জিজ্ঞাদা করিলাম—'ব্রহ্মচারী মহাশয় আরও একশত বৎদর থাকিবেন, বলিয়াছিলেন। এত শীঘ্র তিনি
দেহ ত্যাগ করিলেন কেন ? কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল ?'

গৌসাই। মৃত্যু কি আর মহাপুরুষদের হয় ? রোগ—তা'ও একটা দেখাবার জন্য। ইচ্ছা ক'রেই তিনি দেহ ছেড়েছেন। বল্লেন—এখন তাঁর আর থাক্বার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁর থাকায় বরং আরও লোকের ক্ষতি হবে।

আমি বলিলাম—'ইচ্ছা ক'রে দেহ ছাড়্লেন কেন দেহ ত্যাগের পূর্বে কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন ৫'

গোঁদাই। হাঁ, ঢের বলেছিলেন। দেহ ত্যাগ করার পূর্বব রাত্রিটি তিনি এখানেই ছিলেন। সারা রাত আমার সঙ্গে তাঁর ঝগ্ড়া হ'ল। আমাকে বার বার জেদ ক'রে বল্তে লাগ্লেন—"তুই আমার আসনে গিয়ে বোস্; আমি আর দেহে থাক্ব না।" আমি বল্লাম—'এক বৎসর এখানে থাক্ব সঙ্গল্প ক'রে আমি আসন ক'রেছি; আমার এধাম ছেড়ে যাবার যো নাই।' তিনি বল্লেন—"তবে আমি এ দেহ ছেড়ে দি ?" আমি বল্লাম—'আপনার যা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জ্বন্থ আমার একটুকুতু মায়া নাই।'

আমি গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনার সঙ্গে ঝগড়া হইল কোন বিষয় নিয়ে ?'

গোঁদাই। আর কিছু নয়, তোমাদেরই বিষয় নিয়ে। ব্রহ্মচারার কাছে গিয়ে তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে তোমাদের মধ্যে কারো কারো ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়েছে। তাই তাঁকে বল্লাম যে, আপনি অবৈত্তবাদ শিক্ষা দিয়ে কারোকে কারোকে অদৃষ্ট প্রারন্ধ ব'লে, ব'লে, তাদের মন বিগ্ড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে অঅপ্রকার হ'য়ে গেছে। এখন তাদের সংশোধন হওয়া শক্ত। লোকের তো এইরূপ উপকারই কর্ছেন! তিনি বল্লেন,—"আরে, যার যেমন সংক্ষার, সে আমার কথা তেমনই বুনে। আমি কি কর্ব ? এক একজনে আমাকে এক একপ্রকার বলে। আমাকে কিন্তু কেউ বুঝ্লে না, চিন্লে না। আমার নিজের তো কোনও প্রয়োজন নাই, তাদেরই জ্যে থাকা। তারাই যখন আমাকে চিন্লে না, আমার দারা তাদের কোন উপকারই আর হবে না, তখন আর থেকে লাভ কি ? আমি দেহ ছেড়ে দিই।" আমি দেখ্লাম, এবার বাস্তবিকই আর তাঁহার দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না। তাঁর কথা সত্যই লোকে বুনে না; তাঁর ভাব ও ভাষা অম্যপ্রকার। তাই তাঁকে থাক্তে আর অমুরোধ কর্লাম না।

আমি। ব্রন্ধারীর ভাব আমরা বরং না বুঝ্তে পারি—কথাও কি বুঝ্তাম না ?

গোঁসাই। বুঝ কোথায় ? একটি লোক ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বল্লেন, 'মশায়, শান্ত্র-বিধি অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ কর্তে বলেছিলেন, তা তো আমি পারি না। আমার কাম অত্যস্ত বেশী। এখন আমি কি কর্ব ? ব্রহ্মচারী তাঁকে বল্লেন, "যদি নাই পারিস, কি আর কর্বি ? বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে, ব্যভিচার কর্ গিয়ে।" সেই লোকটি আমাকে এসে বল্লেন—"মশায়, ব্রহ্মচারী আমাকে বেশ্যাগমন কর্তে বলেছেন। মহাপুরুষের

কথামত কাজ কর্লে কথনই তো পাপ হবে না।" ও-কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'ল। 'ব্রহ্মচারী কখনও কি এমন কথা বলতে পারেন ? ব্রহ্মচারীর কথার কখনও ঐ প্রকার ভাব নয়।' আমি এই বলাতে সেই ভদ্রলোক পুনঃপুনঃ জেদ ক'রে বলতে লাগ্লেন— "মশায়. আমি মিথ্যা বল্ছি না। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে।" ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁকে বল্লাম, "আপনি এ সব কি কর্ছেন ? ্ট্রীপনার উপদেশে যে লোকের সর্ববনাশ হবে. ধর্ম্মকর্ম্মে সকলে জলাঞ্চলি দিবে : স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্ন যাবে। 'বেশ্যা গমন কর গিয়ে' 'ব্যাভিচার কর গিয়ে' 'ঘুষ নে,' আপনার এ সকল কথা ধ'রে লোকে যে বিষম কাগু কর্বে !" শুনে ব্রহ্মচারী আমাকে বল্লেন, "আরে, তুই বলিসু কি ? ও-শালারা আমার কাছে আসে কেন ? আমার কথা বুঝে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেন ? বিধিমত যারা স্ত্রীসঙ্গ কর্তে না পারে, তাদেরই ব'লে দি—'ব্যভিচার কর গিয়ে' বেশ্যাগমন কর গিয়ে।' তাই ব'লে কি অন্য স্ত্রীসঙ্গ করতে বলেছি, না বাজারের বেশ্যাগমন কর্তে বলেছি ? শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারই তো ব্যভিচার: শাস্ত্রবিধি লঞ্জ্যন ক'রে আপনার স্ত্রীগমনও বেশ্যাগমন। আমি তো এইপ্রকার ব্যভিচার, এরূপ বেশ্যাগমনের কথাই বলেছি।" একবার একটি আক্ষা অক্ষাচারীর নিকটে গিয়ে, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্লেন। এক্ষচারী তাঁর সব কথা শুনে বল্লেন, "ঈশুরের মুখে আমি হাগি, তারই মুখে আমি মৃতি।" এই কথা শুনে ব্রাক্ষটি অত্যস্ত বিরক্ত হ'য়ে চলে গেলেন। দশ জনার কাছে বলতে লাগ্লেন. "একাচারী ভয়ানক পাষণ্ড, সে নাস্তিক। ঈশ্বরের মুখে হাগি মূতি এপ্রকার কথা সে বলে।" ব্রুফাচারীকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, "ওরে তিনি যে নিজেই খুব উচ্চ ্ অবস্থার কথা বলেছিলেন। তা হ'লে আমার ওকথা শুনে বিরক্ত হলেন কেন ? তিনি বললেন, 'ঈশর সর্বব্যাপী।' আমি বল্লাম, সেই ঈশরের মুখে আমি হাগি, আমি মৃতি। ঈশ্বর সর্বব্যাপী হ'লে আমি হাগি মৃতি কোথায়, তোরাই বলু না ?" ব্রহ্ম-চারীর সকল কথাই এইপ্রকার ছিল। তাঁর কথা লোকে বুঝ্তে না পারায় অনেক গোল ঘটেছে।

আমি। তিনি আমাকে কত ভরদা দিয়াছিলেন ! তিনি থাক্লে দে দব তো কর্তেন। গোঁদাই। দেজস্ম আর ভাবনা কি ? আমি আছি কেন ? তোমাদের যা বলি, ক'রে যাও। তোমাদের যা কর্বার, আমিই তা কর্বো। সেজগু আর কারো উপর তোমাদের ভরসা কর্তে হবে না। তোমাদের কিছুই অভাব থাক্বে না। সময়ে সবই পূর্ণ হবে।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—ব্রহ্মচারী মহাশম্ম কি আবার জন্মগ্রহণ কর্বেন ?

গোঁসাই। ইা, তাঁর কাজ আছে। তিনি শীস্ত্রই বুদ্ধদেবের মত পূর্ণ ভ্রুটান নিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সৃষদ্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে এই বুঝিলাম, যেন গোস্বামী মহাশয়ই ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সরাইয়া দিলেন। একটিবারও যদি ঠাকুর তাঁহাকে এ সংসারে থাকিতে বলিতেন, তাহা হইলে কথনও তিনি এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিতেন না।

অবশেষে গোঁসাই বলিলেন—অনেকে তাঁর ভাব ও ভাষা না বুঝে বিপন্ন হয়েছেন। আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলেছিলাম, "যে ভাবে, যেরূপ কথা বল্লে সাধারণ লোকে আপনার গ্রথার্থ ভাব বুঝ্তে পারে, সেই প্রকারে তানের বলেন না কেন ?" তাতে ব্রহ্মচারী বল্লেন—"বটে! এখন আমি তাদের ভাষা শিখতে যাব নাকি ? ওসব লোক আমার কাছে আসে কেন ? আমি তো কাউকে ডেকে আনি না।"

#### সদ্গুরুর কুপা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্র।

শুরুদেব আমাদের জীবনের অনস্ত উরতির সমন্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই পথে তিনি নিজেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, এই কথা তাঁহার মুথে শুনিয়া বড়ই আশ্বন্ত ইইলাম। ব্রহ্মচারী মহাশ্রের উপরে যে নির্ভর করিয়াছিলাম, সেই জন্ম আমার যথার্থই লজ্জা হইতে লাগিল। গোঁসাইকে আর কিছু জিজ্ঞানা না করিয়া নিজ মনে আমি নাম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "সমন্ত অভাব যদি গোঁসাই-ই পূর্ণ করিতে পারেন, তবে আর এত ভূগিতেছি কেন ? যাঁর এত দয়া, তিনি কি কথনও অক্সের ক্লেশ দূর করিতে পারিলে তাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন ?" গোঁসাইকে এ সব কথা জিজ্ঞানা করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম, এ সময়ে একবার আমার পানে তাকাইয়া নিজ হইতেই তিনি বলিতে লাগিলেন—খুব সাধন ক'রে যাও। এখন ফলাফলের দিকে মন রেখো না। সময়ে ফল পাবে। অসময়ে তো কিছুই হয় না। সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। দেখ, গাছে যে ফুল হয়, তার একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও একটা কাল ঠিক আছে; কাল অতিক্রেম ক'রে কেহ কিছু করে না। দেখেছ তো—চাষারা বীজ বোন্বার পূর্বেব কভ করে? সময় মত হালচাষ ক'রে ক্ষেতে আগাছা, গোড়া আবর্জ্জনা সকল পরিকার

ক'রে বৈছে ফেলে; পরে বীঙ্গ বোনে। বীজ যথন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার স্থানর ক'রে নিড়িয়ে দেয়। তবে সে সব গাছে তেজ হয়, ফাঁসলও খুব স্থানর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত পরিক্ষার না করে, নানা প্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মিয়া তাদের ক্ষেত্রের শাস্তা নফ্ট করে। তখন চাষাদের আগাছা তুল্তে তুল্তে প্রাণ যায়, আর ওসব গাছের ক্সলও ভাল হয় না; চাষাদের তো তুর্দিশার একশেষ, ফসলের দফায়ও ইতি। সমস্তই এইপ্রকার জান্বে। যথাসময়েই চাষারা সমস্ত ক'রে নেয়; অসময়ে কিছু কর্তে গেলে সেরূপ হয় না। যেমন বলা যায়, ক'রে যাও। অভাব কিছুই থাক্বে না। সময়ে সমস্তই হবে। খুব নাম কর।

গোঁদাইয়ের এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—তবে আর দদ্গুরুর আশ্রম লোকে নেয় কেন ? জিজ্ঞাদা করিলাম—"দময়ে যার যা হবে তাহা তো হইবেই। দেজ্ঞা তেটা কবি আর না করি, শুরুর দাহায্য হউক্ আর নাই হউক্ স্বভাবেই হবে। তা হ'লে আর দদ্গুরুব আশ্রম নিয়ে লাভ কি হ'ল ? দদ্গুরু রূপা ক'রে যথন তথনই কি একটা অবস্থা খুলে দিতে পাবেন না ? সময়েই যদি দব হয় তবে আর 'রূপা' শব্দের অর্থ কি ?"

গোঁদাই বলিলেন—সদ্গুক্র কুপায় সমস্তই হ'তে পারে; আর গুরু যথন ইচ্ছা তথনই সব ক'রে দিতে পারেন—এ কথা যথার্থ। কিন্তু, তাতে লাভ কি ? একটা বস্তুর মূল্য না জান্তে যদি তা সহজেই লাভ হয়, তা হ'লে সেজন্ম যত্ন হয় না। যে বস্তুর জন্ম যত অভাব-বোধ, তা লাভ হ'লে তাতে ততই দরদ; যে বস্তুর অভাবে যত ক্লেশ, সে বস্তুর লাভে ততই আনন্দ। গুরু হঠাৎ একটা অবস্থা দিলে তার আর মর্য্যাদা বুঝা যায় না! এইজন্ম সাধন ভজন করে, যথন লোকে বুঝে একটা অবস্থা লাভ করা কত শক্ত, উহা কত দ্র্মাভ, তখন গুরু কুপা করে ঐ অবস্থা দেন। বস্তুর মূল্য জানিয়ে গুরু তা শিষ্যকে দেন—এই ই নিয়ম। আমি বলিলাম—"বস্তুর মর্য্যাদা কর্তে না পারলে, বস্তুর মর্য্যাদা না বুঝ্লে তাহা আমি যেন পাই না। যে বস্তু পেরে আবার হারাতেহবে তাও আমি চাই না। আমার ভিতরে আবির্জ্জনা সব দুর করে দিন,

তাহা হ'লেই বেঁচে যাই। গুরুর কুপায় যথন সমস্তই হবে তথন আমার কি আর কিছু কর্বার আছে ?"
গুরুদেব আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে খুব স্নেহের সহিত আমার
দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন —"যা বলি তা'ই ক'রে যাও। খাস প্রশ্বাসে নাম কর্তে, খুব
চেন্টা কর। নামসাধনের মত এমন উৎকুষ্ট আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে
নামসাধনের ফল পেয়েছি। একবার তেমন ভাবে নামসাধন ক'রে দেখ দেখি, কেমন
ফল না পাও। প্রথম প্রথম নাম করতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়; কিন্তু তাই ব'লে

ছাড় তেঁনাই। বিরক্তি বোধ হয়, হ'লই বা ? তাতে কোনও ক্ষতি নাই। খুব নাম ক'রে যাও। খাস প্রখাসে নাম করায় বঙ়ী উপকার। খাস প্রখাসে নাম কর্লে প্রারক্ধ ক্রেমে কেটে যায়। তখন ভাল ভাল অবস্থাও লাভ হ'তে থাকে। প্রারক্ধ ক্ষয়ের এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর চোথ বুজিলেন। আমিও ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া, দাউজীর মন্দিরের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। একটু পরে দাউজী ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হবল। আমার ভাল লাগিল না। আমি আবার উপরে যাইয়া বসিলাম। বেদনার যাতনা খুবঁ হবৈতে লাগিল।

.(গাপীনাথজীর মন্দিরে মহোৎদব। ঠাকুরের নৃত্য।

🎒 রুন্দাবনে আসিরা, কুঞ্জ হইতে এ পর্যাস্ত বাহির হই নাই। শুনিলাম, আজ 🕮 গোপীনাথজীর मन्मिरत मङ्गीर्खन-भरशं प्रमे इहेरत। भीतृस्मायरमत ममन्त्र देवक्षवमभाक महे উৎमरत मिश्रामिक हहेरवन। একট্রবেল। হইলে, গুরুদেবের সঙ্গে আমর। মন্দিরের দিকে চলিলাম। রাস্তায় একটি বৃহৎ সঙ্কীর্দ্তন আদিতেছে দেখিলাম। গোঁদাই, দল্পতিন উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, বিস্তৃত পথের মধ্যস্থলে **দাঁড়াইলেন।** করযোড়ে, সভষ্ণ নম্বনে কীর্ত্তনের দিকে চাহিল্লা রহিলেন। গোঁসাইয়ের আপাদমস্তক ধর ধর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে চতুর্দিক্ কম্পিত করিয়া **কীর্জনটি গোঁসাই**য়ের সন্মুথে আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবগণ গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোঁসাইকে পরিক্রমণ পূর্বক মহা উল্লাসের সহিত, মন্ত হইয়া ৰুত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গোঁসাই তথন সমুধের দিকে হস্তোপ্তোলন পূর্ব্বক, উচিচঃশ্বরে— **"র্জায় শচীনন্দন, জ**য় শচীনন্দন" বলিতে বলিতে পড়িয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ম্বনের বহুসংখ্যক পৃথক দল মহা উৎসাহে মিলিত হইয়া, গোঁসাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। গোঁদাই ব্রজ্বের রজে পুনঃপুনঃ গড়াইয়া, ধুলিধুদরিত অঙ্গে এই দময়ে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে. খোল করতালের তালে তালে তু'তার বার পা ফেলিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। **"জয় হে!** জয় হে!" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষেপন পূর্ব্বক উদণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি মলবেশে নৃত্য করিয়া দেই জনদস্কুল, বিস্তৃত রাজপথে, বিচ্যুতের মত ছটাছটি করিতে লাগিলেন। জানি না, কি প্রকারে বছ জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে গোঁসাইয়ের সেই প্রকাণ্ড দেহটি বায়ভরে যেন উড়িতে লাগিল। দক্ষিণে, বামে, সন্মুথে, পশ্চাতে যথন যে দিকে গোঁসাই ছুটিলেন, ভাবোচ্ছাদের প্রবল তৃফান উঠিয়া দে দকল দিকে মহা ছলস্থল পড়িয়া গেল। গোঁদাইয়ের খন খন হয়ার ও মূহসুহ: হরিধ্বনি ভানিয়া সকলে যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। স্থানে স্থানে বৈক্ষবগণ ভাবাবেশে 'বেছ'ন' হইন্না পড়িলেন। এই সমন্ত্র গোঁদাই কীর্ত্তনন্থলে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিন্তা, স্থানে স্থানে এক একবার চকিতের মত দাঁড়াইয়া, অমনই সমূখের দিকে হস্তব্য প্রসারণ পূর্বক.



শ্ৰীশ্ৰীগোপীনাথ জীউর পুরাতন মন্দির।

"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন।" বিশতে বিশতে ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। ব্রজের রজ সর্বাদে মাথিয়া তথনই আবার লাফাইয়া উঠিলেন; এবং অধিকতর উন্থমের সহিত হরিধনি করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবোম্মন্ত এধর উচ্চ উচ্চ লক্ষ্ণ প্রদান করিতে করিতে বহির্বাস কম্বল উড়াইয়া গোঁলাইয়ের অপ্রে অপ্রে চলিলেন। উহার হুয়ার গর্জ্জন ও অভ্যুত আক্ষালনে বৈক্ষর রাবাজীয়াও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিচিত্র ভাবের বেগ সহু করিতে না পারিয়া আমি পশ্চাদিকে দারিয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার পিছন দিকে চাহিয়া দেখি গোঁলাই-নন্দন এমং যোগজীবন দাকা গেঙারিয়া আশ্রমে আহেন, ইহাই জানি; অকস্মাৎ তাঁহাকে এ সময়ে কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলাম। সঙ্কীর্ত্তনস্থলে গোঁলাইকে দেখিয়া, যোগজীবন মন্ত হইয়া উঠিলেন। বহুদ্র হইতেই ঠাকুরকে ধরিবার জন্ম হস্তম্বর প্রসারণ প্র্রেক বারংবার অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্ত, মাতালের মত অলিত-পদে, চলিতে গিয়া পদে পদে দক্ষিণে বামে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি যোগজীবনের প্রতি ক্ষণকাল স্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। যোগজীবন 'চুলু চুলু' নেত্রে গোঁলাইয়ের দিকে মুহুর্তমাত্র তাকাইয়া সংজ্ঞান্ম হইয়া পড়িলেন।

গোঁদাই দন্ধীর্ত্তনের দলে দলে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভাববিহ্বল যোগজীবনকে লইরা একটু পরে আমিও তথার উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাঙ্গনে যাইরা আশ্রীগোপীনাথজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াই গোঁদাই দমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেলা ৩টা পর্যাস্তও গোঁদাইয়ের বাহৃন্দুর্ভি হইল না। দমাধিভলের পর গোঁদাইকে লইরা আমরা দকলে কুঞ্জে ফিরিয়া আদিলাম।

#### মাঠাকুরাণীর শ্রীরন্দাবনে আগমন। দাউজীর মন্দির।

শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্থামী তাঁহার ছোট ভগিনী কুতুর্ড়ী (শ্রীমতী প্রেমস্থী) ও জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী মোগমারা দেবীকে লইরা অন্থ শ্রীবুলাবনে আসিরাছেন। কুঞ্জে প্রবেশ করিরাই উহাদিগকে দেখিলাম। মাঠাকুরাণীকে পাইরা আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইলাম। মাও আমাদের সকলকে গুব আদের করিলেন। গোঁসাই কিন্তু মাঠাকুরাণীর সঙ্গে তেমন ভাবে কোনও কথাবার্তা বলিলেন না। সাধারণ ভাবে ছুণ্চার কথার গেণ্ডারিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুনিলাম, মাঠাক্রণ এবার গোঁসাইকে কোন প্রকারে সংবাদ না দিয়াই এখানে আসিরাছেন। গোঁসাইয়ের শরীরের ছরবস্থা মাঠাক্রণ বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া অন্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অন্থপস্থিতিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অনেক অন্থবিধা ঘটবে ব্রিয়াও, সে দিকে জাক্ষেণ না করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। মাঠাক্রণ গোঁসাইয়ের দেহের দিকে নির্নিমের নেছে চাহিয়া অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীতে আমাদের থাকিবার স্থব্যবস্থা গোঁদাই নিজেই করিয়া দিলেন। নাচে আমাদের থাকিবার স্থান নাই। বাড়ীটি খুব ছোট। সমস্ত বাড়ীতে আন্দাল ৫।৬ কাঠা জমি। এই বাড়ীর পূর্ব্বদিকে দদর দরজা : এই দবজা দিয়া প্রবেশ করিলে দমুথেই : • 1>২ হাত অস্তবে পূর্ব্বদারী দাউ জী ঠাকুরের মন্দির। সমুথে একটি বারেন্দা আছে। মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণ পার্ম্বে নিমতলে মাত্র ছই-খানি ঘব। একথানি ঘর অপেক্ষাকৃত একটু বড়; তাহাতেই ভোগরন্ধন ও প্রদাদ পাওয়া হয়; পশ্চাৎ দিকের ছোট ঘরে একটি ব্রহ্মচারী থাকেন। ব্রহ্মচাবীর ঘরের পাশ দিয়াই উপরে উঠিবার সিঁজি। এই সিঁড়িটি উপরের লম্বা বারেন্দার পশ্চিম দিকে উঠিয়াছে। বারেন্দার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিন-খানি ঘর। সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম ঘরথানিতেই গোঁসাইয়েব আসন। কোনও জানালা না থাকায় এই ঘর দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার থাকে। এই ঘরের দরজার ঠিক পূধবারে উক্ত বারেন্দাতেই গোঁদাইন্বের আদন দাবাদিন পাতা থাকে। উত্তরমুখী হইয়া গোঁদাই উদন্বাস্ত এই আদনেই স্থির ভাবে বিসিয়া পাকেন। বাড়ীর উত্তরাংশে যৎকিঞ্চিৎ থোলা জমি পড়িয়া থাকায় বারেন্দা হইতে দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। গোঁদাইয়ের আদন্দবেব পূর্ব্ব দিকে, অর্থাৎ মধ্যেব ঘর্থানায়, আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। সর্বধেষেব পূর্ব্ব দিকের ঘরে কুতুর্ছী ও যোগজীবনকে লইয়া মাঠাকুরানী পাকিবেন। আমাদেব ঘরেও তেমন আলো প্রবেশ কবে না। এজন্ত দিনের বেলায় মাঠাকুরাণীর ঘরে আমরা ইচ্ছামত থাকিতে পারিব। মাঠাকুবাণীব ঘরের পূবদিকে একটি বঢ় জানালা থাকায় ঘবখানা বেশ'পরিষ্কার। এই ঘর গোঁদাইয়ের আদন হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ বলিয়া, আমাদের কথাবার্ত্তা বলিবারও বেশ স্থবিধা হইয়াছে।

### ঠাকুরের কুপাদৃষ্টিতে উৎকট রোগের শান্তি। নানাকথা।

গোঁদাই বিশেষন—"ছেলেবেলা থেকে তোমার চুধ খাওয়া অভ্যাস। এখন না খেলে অস্থুখ হ'তে পারে।" আমি খাইতে না চাহিলেও, গোঁদাই জেদ্ করিয়া প্রত্যহ আমাকে চুধ দিতেছেন।

প্রাত্যবে যমুনার স্নান করিরা আদিরা গোঁসাইয়ের পাশে বসিরা নাম করিতে লাগিলাম। একটু

বেলা হইতেই আমার বেদনা অতিশয় রৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় আমি মস্থির হইয়া পড়িলাম। পাছে গোঁসাই জানিতে পারেন এই ভয়ে, বেশীক্ষণ দম ধরিয়া এক একবার ধীরে ধীরে দীর্দ্দিশাস ফেলিতে লাগিলাম। গোঁসাই সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি হু' তিনবার গা ঝাড়া দিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। পরে, সম্মেহে আমাব দিকে চাহিয়া, ছল ছল চক্ষে বলিলেন—''উঃ! তুমি এত ক্লেশ পাচছ। আচ্ছা, তোমায় আর ভুগৃতে হবে না।'' এইমাত্র বলিয়া তিনি হু' তিনবার আমার দিকে তাকাইয়া আবার চোথ বুজিলেন। গোঁসাইয়ের মুখটি এ সময়ে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তিনি আবার সমাধিস্থ হইলেন।

আমার বেদনার কথা এথানে কেই জানেন না। গোঁদাই ইহা কি প্রকারে জানিলেন ? এবং 'আর ভূগিতে হইবে না,' এ কথাই বা বলিলেন কেন ? এই দব ভাবিতে ভাবিতে আমি নীচে চলিয়া গোলাম।

আহারাস্তে ঠাকুরের কাছে বিদিয়া নাম করিতেছি, একটু অগুমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে ধীরে ধীরে, জানি না কথন, বেদনাটি আমার কমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে, বেদনা একেবারে নাই দোথয়া চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, 'এ আবার কি হইল ? এতকাল যাবৎ যে ছঃসহ যন্ত্রণা অবিচ্ছেদে ভাগ করিয়া আসিতেছি, অকস্মাৎ তাহা কোথায় গেল ?' আমি এই অসম্ভব সংঘটন দেখিয়া কিছুকাল স্তন্তিত হইয়া রহিলাম। মনে হইল, 'বুঝি এ আমার শুরুদদেবেরই রূপা।' যাহা হউক, যথাই বিদনা সারিয়া গেল কি না, পরিষ্কার বুঝিবার জন্ম রাত্রিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কাটি ও অড়হরের ডাল এবং প্রচুর পবিমাণে লঙ্কা ও টক থাইলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমার আরামে নিজা হইল: বেদনার লেশও অফুভব করিলাম না।

আজ সকালে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, শুরুদেব স্বীয় আসনে স্থির ভাবে বসিয়া ২০শে আবাচ, সোমবার; রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেহারাটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। এই জুলাই। ঠাকুরের মুখ-জ্ঞী দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া গেল। অমনি হাতের বস্তু ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমার রোগ নিয়া আপনি কাল হইয়া গেলেন। আমার রোগ আমাকেই দিন; উহা আমিই ভূগিব।" ঠাকুর আমার হাতথানা ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"ও কি ? অমন কর্ছ কেন ? ভোগ-টোগ ও সব কিছুই তো নয়। কাহার ভোগ কে নয়!"

এইমাত্র বলিয়া ঠাকুর চক্ষু বুজিলেন। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবদরও পাইলাম না। বিসিয়া বিসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, "আহা! ঠাকুর আমার জম্ভ কি ছঃসহ বন্ধণা ভোগ করিতেছেন।" ত্রক্ষচারী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন,—"এ রোগ প্রারক্ষের, ভোগেই শেষ হবে। এখন হাত বুলায়ে সারাইয়ে দিতে পারি; কিন্তু তা হ'লেও জন্মন্তরে আবার ভুগতে হবে।"

আহা। তথন আমি যদি ব্রন্ধচারীর কথায় রাজি হইতাম, বুকে হাত বুলাইতে দিতাম, তা হ'লে এখন আমার ঠাকুরের বুকে এই দারুণ শেল পড়িত না। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার এই ক্লেশ অধিক বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর, এই আশীর্কাদ কর, যেন তোমার এই দয়া জীবনে না ভূলি। আমাকে স্কৃষ্ক ও শীতল রাখিতে এই ভয়ঙ্কর ভোগ লইয়া নিজ বুকে আগুন ধরাইলে, এ কথা অরণে রাখিয়াই যেন আমার এ জীবন শেষ হয়।"

আহারান্তে কিছু সময় গুরুত্রাতাদের সঙ্গে গল্পে কাটিয়া যায়। প্রত্যহ ওটার সময়ে ঠাকুরের নিকটে হরিবংশ পাঠ করিয়া থাকি। ঠাকুর উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন। আমি পাঠের সময়ে ঠাকুরকে বড়ই বিরক্ত করি। হরিবংশের তত্ত্বকথা আমি কিছুই বুঝি না। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব কথা তো কিছুই বুঝি না। শুধু শুধু পড়িয়া গেলে লাভ কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—এখন শুধু পড়েই যাও। সাধনেতে ক'রে যখন এ সব তত্ত্ব প্রকাশ পাবে, তখন এ সব বুঝ্বে। একবার পড়ে রাখা ভাল।

আমি। তত্ত্ব প্রকাশ হ'লে তথনই তো সব জান্ব। তবে আর এখন পড়া কেন ?

ঠাকুর বিশেষ—''না, পড়া থাকা ভাল। প্রত্যক্ষ হ'লে তথন এ সকল শান্ত পুরাণের লেখা দেখে বিশাস আরও দৃঢ় হবে।"

আমি। যদি বিশ বৎসর পরে একটা বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তা হ'লে তার প্রমাণ কোন গ্রন্থে কোথায় কোন অংশে আছে তাহা মনে হবে কিরুপে ?

ঠাকুর—একবার পড়া থাক্লে, প্রত্যক্ষ বিষয়টি কোথায় পড়া হয়েছিল বিশ বৎসর পরেও তা স্মরণ হয়।

ঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ঠাকুর প্রত্যইই বিকাল বেলা শ্রীমন্ভাগবতপাঠ শুনিবার জন্ম শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী যান। উক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্বয়ংই উহা পাঠ করিয়া থাকেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়া থাকি। এরপ ভাগবতপাঠ নাকি শ্রীবৃন্দাবনে কেহ শুনেন নাই। এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে উক্ত গোস্বামী মহাশয় একঘণ্টাও কাটাইয়া দেন। ঠাকুর বলিলেন—গ্রন্থপাঠের সময়ে ওঁর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে প্রকাশ পায়। এরকম অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজকাল শুনা যায় না।

শীষ্ক নীলমণি গোস্বামী মহাশন্ন ঠাকুরকে কাকা বলিয়া ডাকেন, বড়ই ভক্তি করেন।
কথাপ্রসঙ্গে আৰু এক সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম, "শুনিয়াছি, আমাদের বিষম মানসিক ভোগগুলি আপনি গ্রহণ করেন। প্রারন্ধের উৎকট দৈহিক ভোগও কি আপনাকে ভূগ্তে হয় ৽ ঠাকুর বলিলেন—"ওরে বাপু, সবই ভূগ্তে হয়।"

#### গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ।

গোঁদাইমের শ্রীরের অবস্থা অতিশন্ধ ধারাপ জানিতে পারিম্বা, অত্যন্ত ব্যস্ত হইন্না মাঠাকুরাণী শ্রীবুন্দাবনে আসিয়াছেন। গেণ্ডাবিদ্ধা ত্যাগ কবিদ্ধা মা-ঠাকুরাণী এ সময়ে যাহাতে ২৫শে আবাঢ়. এখানে না আসেন, এজন্ত ঠাকুর পুন:পুন: পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, ঠাকুরের মক্লবার। নিষেধ দত্ত্বেও, মাঠাকৃষ্ণ না আদিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। গোঁদাইয়ের শরীরের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এধানে আদিয়া অবধি মাঠাকুরুণ যেন ভব্নে ভব্নে আছেন: গোঁদাইব্নের নিকটে যান না, বদেন না। ঠাকুরও মাঠাকুরুণকে কোন প্রয়োজনে ডাকেন না। মাঠাকৃত্বণ সারাদিন নিজের ঘরেই বসিয়া থাকেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন ক্পাবার্ত্তা বলেন না। আজ রাত্রি প্রান্ন এগারটার সময়ে মাঠাকৃত্রণ সাহদ করিয়া গৌদাইয়ের আদনের নিকটে গিয়া বসিলেন; এবং ধীরে ধীরে গোঁসাইকে বাতাস করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গোঁসাই দারুণ গ্রমে আসন্বরে থাকিতে পারেন না: দিনের বেলা যেখানে থাকেন, সেই বারেন্দার আসনে বিসন্নাই রাত কাটাইন্না দেন। আমিও গরমে অন্ধকূপ ঘরে থাকিতে না পারিন্না বারেন্দান্নই থাকি। গোঁসাইরের আসন হইতে প্রায় তিন হাত অস্তরে আমার বিছানা। গোঁসাই-ই আমাকে ঐ স্থানে শুইতে বলিয়াছেন। আমি যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে আমার নিজাভন্ন হইল; তথন একই ভাবে বিছানাম্ন পড়িয়া থাকিয়া, গোঁদাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ শুনিতে লাগিলাম। শ্রীমতী শান্তিস্থধা ( ঠাকুরের বড় কন্তা ) গর্ভবতী; বুড়া ঠাকুরাণী ( গোঁশাইন্দের শাশুড়ী ঠাক্রণ) অস্থা; যোগজীবনের স্ত্রীও ছেলে মানুষ; এ অবস্থার উহাদিগকে গেগুারিয়ার রাথিয়া মাঠাকুরাণীর আসা ঠিক হয় নাই, মোঁসাই পুনঃপুনঃ এ কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মাঠাকুরাণীকে অবিলম্বে আবার ঢাকায় ফিরিয়া ঘাইবার জন্ম 'জেদ্' করিতে আরম্ভ করিলেন। মা-ঠাকরুণ বলিলেন যে গোঁসাইরের শরীর এখন যে প্রকার অস্তম্ভ ও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, গোঁসাইকে এ ভাবে রাথিয়া কিছুতেই তিনি এখন অন্তত্ত্ব যাইবেন না। তিনি জীবৃন্দাবন বলিয়া তীর্থ করিতে আদেন নাই, ঠাকুরের দেবা করিতেই আসিয়াছেন এবং সেবাই করিবেন। এইপ্রকার কথা কাটাকাটিতে ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইল। গোঁসাই তথন একটু তেজের সহিত মাঠাকৃত্বণকে বলিলেন-

আমি যে আশ্রম নিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে থাক্লে সে আশ্রমের মর্যাদা থাকে না। তোমার শ্রীবৃদ্দাবনে থাক্তে হ'লে, অন্যত্র গিয়ে থাক। এ কুঞ্জে থাক্তে পার্বে না। এতে তুমি যদি জেদ কর, আমি সন্যত্র চলে যাব, উত্তর কুরুতে চলে যাব।

### মাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান।

ভোর বেলা যথাসময়ে ঠাকুর উঠিয়া শৌচে গেলেন, আমরাও সকলে নীচে আসিলাম। যোগজীবন, সতীশ, 🕮 ধর প্রভৃতি একে একে সকলেই স্নানে গেলেন। আমিও মুথ ধুইরা ২৬শে আবাঢ় যমুনার যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মাঠাকুরুণ নীচে আসিলেন। মা व्धवात्र । আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কি কুলদা, যমুনায় যাবে না ?" আমি বলিলাম— হোঁ। যাব। আপনি আমার সলে যাবেন ?" মাঠাক্রণ বলিলেন—"আমি যাব। তা তুমি যাও না ? তোমার ষ্ঠীটি আমাকে দাও।" এই বলিয়া, মা আমার হাত হইতে ঘটী নিয়া, ৮।১০ হাত অস্তরে কুরার পাড়ে গিরা দাঁড়াইলেন। পরে কুলকুচি করিতে করিতে এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমি স্নানে যাইব; এ৬ সেকেণ্ডের জন্ম একটিবার ঠাকুর প্রণাম করিয়া, মাথা তুলিয়া দেপি, মাঠাকৃষণ নাই! কুয়ার পাড়ে ঘটাটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঠাকুরাণীকে না দেথিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; ভাবিলাম। 'এত শীঘ্র মা কোপায় গেলেন ? এই তো তিনি এখানে দাঁড়াইরাছিলেন। যাওয়ার পথও তো কোন দিক দিয়াই নাই। দেওয়াল ঘেরা বাড়ী, চারিদিক পরিষ্কার। সদর দরজা দিয়া যাইতে হইলেও তো আমারই পাশ দিয়া যাইবেন। আমি ঘটীটি তুলিয়া লইয়া, এই সব ভাবিতে ভাবিতে যমুনায় চলিয়া গেলাম। যমুনায় স্নান করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র যোগজীবন আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন—"কি! তুমি মাকে কোথায় রেখে এলে, মা এলেন না ?"

আৰি বলিলাম—"কৈ, মা আমার সঙ্গে যান নাই তো। তিনি কি আমাদের কুঞ্জে নাই ?"
বোগজীবন "না" বলিয়া, অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তথন গত রাত্রির কলহ-বিবরণ সকলকে বলিলাম। সকলেই অমুমান করিলেন—ঠাকুরের প্রতি রাগ করিয়া মাঠাকুরুণ কোন কুঞ্জে হয় ত গিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমরা যথন দেখিলাম মা আদিলেন না, তথন শ্রীধর, সতীশ, স্বামিজী, যোগজীবন এবং আমি অন্তির হইয়া মাঠাকুরুণকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। সকাল ৬॥ টা হইতে বেলা ১ টা পর্যস্ত বুন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, রাস্তায়, ঘাটে, মন্দিরে, বাগানে ও যমুনাতীরে সর্বত্তই তয় তয় করিয়া মাঠাকুরুণকে তল্লাস করিলাম; কিন্তু, কোথাও তাঁহার বোঁজ পাইলাম না। পরিচিত সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। বেলা ১টা পর্যস্ত সমস্ত বুন্দাবনে ছুটাছুটি দোড়াদোড়ি করিয়া, ক্লান্ত হইয়া আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। নীচে ব্রন্ধিয়া সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, 'এখন কি করা যায় ?' যোগজীবন ও শীধর প্রংগুনঃ আমাকে জেল করিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি গিয়ে মা'র বিষয় গোঁসাইকে বল। আজ তিনি এমন গন্ধীর হইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছে যাইতে আমাদের একেবারেই সাহস হয় না।" আমি অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া, বীরে ধীরে ঠাকুরের নিকটে গিয়া বিলাম, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর

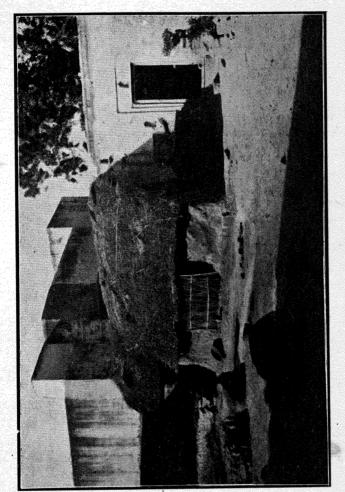

माऊबी ठाकूरतत मिनत-मायामत श्रुकातीत कुछ।

\*° %



চোধ মেনিলেন। আমিও অমনি বনিলাম—"মাঠাক্রণকে পাওরা যাইতেছে না। তিনি তো একাকী কথনও কুঞ্জ হইতে কোথাও যান না। কিন্ত জানি না আজ কোথার চলে গেছেন। আমরা নেই দকাল হ'তে এপর্যান্ত সারা বুলাবন তাঁহার সন্ধানে ঘুরেছি; কোথাও পেলাম না।" ঠাকুর, বিন্দুমাঞ্জও ব্যন্ততা না দেখাইরা, সহজভাবে বনিলেন—"কোথায় যাবেন ? তালাস ক'রে দেখ। যমুনাতীর দেখেছ ?"

আমি বলিলাম—'কোন স্থানই বাকি রাখি নাই। রান্তার লোকদেরও জিজ্ঞানা করেছি।' ঠাকুর মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে বলিলেন—"তাঁকে এখন খুঁজে আর পাবে না। পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'পরমহংসজী মাকে নিয়া গেলেন কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"কাল যঋ ওঁকে অশুত্র থাক্তে ব'লা হ'ল, অস্বীকার কর্লেন। অনেক বুঝায়ে বল্লাম, কিছুতেই সন্মত হ'লেন না। তখন আমি পরমহংসজীকে শারণ কর্লাম। তিনি তখনই আমাকে বল্লেন, 'এজগু ব্যস্ত হ'চছ কেন ? কোনও চিন্তা নাই! কালই ওঁকে আমি অশুত্র নিয়ে যাব।' তিনি ওঁকে নিয়ে গেছেন; খোঁজ করা রখা।"

আমি। মা'র কি আর তবে এখানে আস্বার সম্ভাবনা নাই ?

ঠাকুর। তাঁর কোন দিকেই আর মায়া নাই; শুধু কুতুর উপরে একটু **আকর্ষণ** আছে। তাই কুতুর জন্ম আবার আস্তেও পারেন। এখন সে বিষ**রে পরিকারু** কিছু বলা যায় না। আসা না আসা তাঁর ইচ্ছা।

আমি। পরমহংসজী নিয়া গেলেন কিরুপে ? তাঁকে তো সেখানে দেখি নাই। মা আমা হ'তে মাত্র ৮।৯ হাত তফাতে ছিলেন। ৫।৬ সেকেণ্ডের জন্ম শুধু একটিবার আমার অক্ত দিকে চোধ ছিল। মুখ ফিরায়ে দেখি, মা নাই। পরমহংসজী এলে তো তাঁকে দেখ্তে পেতাম।

ঠাকুর। পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন; তাঁকে দেখ্বে কি ক'রে? তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী তো হন্দ্র শরীরে এসেছিলেন, কিন্তু মা তো আর হন্দ্র শরীরে যান নাই। মাণর স্থুল শরীর মুহূর্ত্তমধ্যে কি প্রকারে পরমহংসজী অম্বত্ত নিলেন ?

ঠাকুর। তাঁরা সবই পারেন। যোগীরা ইচ্ছামাত্র এই স্থুল ভূতকে সৃক্ষে পরিণত কর্তে পারেন। সৃক্ষা ভূতকেও স্থুল কর্তে পারেন। শরীরের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চ ভূতে মিলায়ে, স্থুলকে সূক্ষা ক'রে, মুহূর্ত্তমধ্যে ওঁকে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী মাকে কোপায় নিয়ে গেলেন ? শ্রীরন্দাবনেই তাঁকে কি স্ক্র শরীরে রেখেছেন—না, আর কোথাও নিয়ে গেছেন ?

গোঁদাই। শ্রীবৃন্দাবনে আর রাখ্বেন কেন ? পরমহংসজী তাঁকে একেবারে মানস-সরোবরে নিয়ে গেছেন।

আমি। মানসসরোবরেও মা কি হক্ষ শরীরে আছেন ?

ঠাকুর। তা কেন ? সেখানে গিয়ে আবার যেমন তেমনই হয়েছেন।

আমি। মানসসরোবরে পরমহংসঞ্জী আছেন; ওথানে আরও কি কেউ আছেন—না, পরমহংসঞ্জী একাকীই থাকেন ?

ঠাকুর। আরও কত আছেন! কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী আছেন।

আমি। এখন সেখানে থেকে মা কি কর্বেন ?

ঠাকুর। সাধন ভজন কর্বেন, কত আনন্দ কর্বেন! সেখানে গেলে আর কি আস্তে ইচ্ছা হয় ?

আমি। মানসমরোবর তো তিববতে। সেখানে দেবদেবী, মুনি ঋষিরা থাকেন পূ

ঠাকুর। না, না, এ সে মানসসরোবর নয়। ভূগোলে যে মানসসরোবর পড়েছ, তা নয়।—সে তো 'মানতলাও'। মানসসরোবর বহু দুরে—হিমালয়ের উপরে।

আমি। আমরা কি মানসসন্মোবরে যেতে পারি না १

ঠাকুর। এই শরীর নিয়ে কি প্রকারে যাবে ? পথ যে অতিশয় ছুর্গম। খুব যোগৈশ্বর্য না হ'লে সেখানে যাওয়া যায় না। সাধারণে যাকে মানসসরোবর ব'লে জানে, সেখানে সহজেই যাওয়া যায়। সে তো আর মানসসরোবর নয়। মানসসরোবর কিলাস যাবার পথে।

আমি। মাতা হ'লে কুতুর জন্ত আবার আদতে পারেন १

ঠাকুর।—তা বলা যায় না। ঐটুকু মায়া ইচ্ছা কর্লেই তাঁরা কাটায়ে দিতে পারেন।
ঠাকুবের সঙ্গে কথা-বার্দ্তায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বিকাল বেলা আব আব দিনেব মত আজও ঠাকুরের সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনিতে গেলাম। কুঞ্জে ফিরিতে রাত্রি হইল।

## যোগজীবনকে সংসার করিতে আদেশ।

মাঠাকুরাণীর অন্ধর্জানে সকলেরই প্রাণে একটা থুব আবাত লাগিল। যোগজাবন অত্যন্ত অস্থির ২৭শে আঘাঢ়, হইয়া পড়িলেন। আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না, সংসার করিবেন না: বৃহম্পতিবার, ১২৯৭। বলিলেন। যোগজীবন একেবারে উদাসীনই হইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অতি মেহ ভাবে মিষ্টি উপদেশ দিয়া স্থির রাখিতে লাগিলেন। যোগজীবন আজ

বছক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করিলেন। ঠাকুর শেষকালে কহিলেন, "আর অধিক দিন তোর সংসার কর্তে হবে না, নিশ্চয় জানিস্। শীঘ্রই তোর সব পরিক্ষার হ'য়ে যাবে। তবে তা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল সংসার কর্তে হবে। ওটুকু কর্ম্ম শেষ না কর্লে চল্বে না। এখন ঢাকায় গিয়ে থাক।" নিতান্তই নির্বন্ধ বুঝিয়া যোগজীবন অগত্যা শীঘ্রই আবার ঢাকায় যাইতে সন্মত হইলেন।

বিকাল বেলা যথন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে যাই, বাস্তার ছই দিকে ও সন্মুখে আমরা কেবল মাঠাকুরাণীকেই অনুসন্ধান করিতে থাকি। মাঠাকুরণের অন্ধর্ধানের পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন—কুতুর প্রতি সর্ববদাই দৃষ্টি রেখে। পাঠ শুন্তে যথন যাবে, কুতুকে হাতে ধ'রে নিয়ে যেও। পাঠ শুন্তে যথন বস্বে, কুতুকে কাছে বসাইও। ওকে সাবার নিয়ে না যান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুতুকেও নিতে পারেন কি ?"

ঠাকুর। তা আর পারে না ? খুব পারেন।

আশ্চর্যা এই যে মাঠাকুরাণীর জন্ম কুতুর একটুও বিমর্য ভাব দেখিতেছি না। কুতু সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া থাকেন; ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় হাসিগল্পে দিন কাটাইয়া দেন; একটিবারও মা'র কথা মনে করেন না; কাহারও কাছে মা'র সন্থন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। এমন একটা ব্যাপার হইয়া গেল, কুতু যেন কিছুই জানেন না। কুতুকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা'র অভাবে কি কারো কারো কোনও ক্লেশ হয় নাই ?" ঠাকুর বলিলেন— হাঁ, ক্লেশ সকলেরই হয়েছে; তবে কারো কারো থৈষ্য খুব বেশী।

#### বানর 'কুফাদাস'।

অতি প্রত্যুবে, প্রাতঃক্রিয়াসমাপনাস্থে ঠাকুর বারেন্দায় আসিয়া নিজ আসনে বদেন। এই সমস্বে 'কৃষ্ণদাস' আসিয়া হাজির হন। 'কৃষ্ণদাস' একটি ছোট বানর। ঠাকুর আদর করিয়া ইহার নাম 'কৃষ্ণদাস' রাথিয়াছেন। ঠাকুর আহার করিবার পূর্ব্বে প্রতিরাত্ত্রে 'কৃষ্ণদাসের' জন্তু অস্ততঃ একখানি ক্লটি রাথিয়া দেন। সকাল বেলা প্রত্যুহই কৃষ্ণদাস আসিয়া উহা সেবা করেন। কৃষ্ণদাসের এখানে অবারিত দার। ভোর বেলা আসিয়াই কৃষ্ণদাস বাহিরে থাকিয়া ছই তিনবার চিঁ চিঁ করিয়া শব্দ করেন। ঠাকুর তথন হাতে ধরিয়া উহাকে থাবার দেন। ছ' চারবার আওয়াজ করিয়া কৃষ্ণদাস থাবার না পাইলে বরাবব ঠাকুরের আসন্বরে প্রবেশ করেন; যেথানে থাবার রাথা হয় সেধান হইতে থাবার লইয়া, ঠাকুরের সম্মুথে আসিয়া বসেন; পরে ধীরে ধীরে ৫।৭ মিনিট বসিয়া থাবারটি শেষ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যদি কোনও আকন্মিক কারণে কৃষ্ণদাস আসিয়াও থাবার না পান, তাহা হইলে ঠাকুরের হাত পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকেন—কথন কোলে, কথনও একেবারে ঠাকুরের

খাড়ে, উঠিয়া বদেন। ক্লঞ্চদাসকে থাবার না দেওয়া পর্যাস্ত ঠাকুর স্থির হইয়া আসনে বসিতে পারেন না। ক্লফদাস বড় শাস্তপ্রকৃতি নন; তবে ঠাকুরের বড় আছবে।

### ভক্ত বুড়ো বানরের কার্য্য।

ঠাকুরের ভক্ত আর একটি বুড়ো বানর আছেন। ইনি বেশ বিজ্ঞ। যেদিন হইতে ঠাকুর এই স্থানে আসিয়া আসন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ইনি ঠাকুবের নিত্য সঙ্গী। সকালে চা-সেবার পরে কিছুক্রণ জ্রীধর জ্রীতৈতক্সচরিতামৃত পাঠ কবেন। পরে বেলা ১ টার সময়ে ঠাকুব জ্রীমন্ভাগবত পাঠ করিতে আবস্ত করেন। ঠিক দেই সময়েই বুড়ো বানব আদিলা ঠাকুবের 'বরাবব', ঝাপের বাহিরে, বনেন এবং স্থির ভাবে গালে হাত দিয়া ঠাকুরেব দিকে চাহিয়া থাকেন; মনে হয় যেন ভাগবত শ্রবণ ক্রিতেছেন। পাঠ শেষ না হওৱা পর্য্যস্ক বুড়ো কিছুতেই নিজ আসন ত্যাগ করেন না। যদি কোনও ছট্ট বানর আদিয়া পাঠেব সময়ে গোলমাল কবে, বুড়ো এমন ভাবে তাহাব দিকে একবার দৃষ্টি করেন, যে সে চীৎকার করিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। পাঠেব সময়ে বুড়োকে কিছু থাবার দিলে বুড়ো কিছুতেই উহা খান না, রাখিয়া দেন, পাঠ শেষ হইলে ধাবে ধাবে উহা সেবা কবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটি দিনের জন্মও বুড়োর এই ভাগবত প্রবণ বন্ধ হয় না। সাবাদিন বুড়ো যেখানেই থাকুন না কেন, বেশা ৯ টা হইতে ১০ টা পথ্যস্ত বুড়ো নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া থাকেন না। বুড়ো এ পাড়ার ৰানরদের দশপতি। বুড়োর শরীরটি বেশ হাষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ। দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। বুড়োর আরও অস্কৃত ব্যাপার ভাবিয়া অবাক্ ১ইতেছি। সমস্ত বুলাবনে ঘবে ঘবে বানবেব উৎপাত অত্যস্ত অধিক। বুড়োর জন্মই বোধ হয়, আমাদেব কুঞ্জে ভেমন বানরেব উপদ্রব নাই। একদিন ভোব বেলা অকলাৎ এক মকট আসিয়া আমাদের একটি ধটী লইয়া গেল। শৌচে যাওয়ার বড়ই অস্থবিধা ছইতে লাগিল। বুড়ো একটু পবেই আমাদের ক্ঞে আসিলেন। ঠাকুর বুড়োকে বলিলেন— **"বুড়ো,** ভোমার দলের একটি এসে আমাদের একটি ঘটা নিয়ে গেছেন। আমাদের বড় অস্ত্রবিধা হচ্ছে। ঘটিটা এনে দিবে ?" ঠাকুবেব কথা ওনিয়া, অমনি বুড়ো একটি উচ্চ স্থানে <u>লাফাইরা উঠিলেন,</u> সেথানে ছপায়ে ভব দিয়া দাঁড়াইয়া, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যে মর্কটটি আমাদেব ঘটা নিম্বা পলাইয়াছিল দে ৩।৪ থানা বাড়ী তফাতে জনৈক ব্রল্পবাদীর ঘণের ছাদে গিয়া বিশিষাছিল। বুড়ো একবার তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যে, সে ঘটা ফেলিয়া চীৎকার ক্রিরা দৌড়িরা অদৃশ্র হইল। বুড়ো তথন ধারে ধারে ঘাইরা ঘটাট ধরিলেন, এবং উহা লইরা আদিরা ঠাকুরের নিকটে রাধির। দিরা চুপ করিরা বসিয়া রহিলেন।

বানরের এইপ্রকার বৃদ্ধি ইতিপূর্ব্বে আমি করনাও কবি নাই। বানরটি পোষা নর অওচ এমন বৃদ্ধিমান ও বশগামী ইহাই আশ্চর্যা! ঠাকুর নাকি বলিরাছেন—ইনি কোনও বৈষ্ণুব মহাত্মা— ব্রহ্মবাস আকাত্যনার বানরদেহ ধারণ ক'রে রয়েছেন।

### ঠাকুরের আহারের দারুণ তুরবস্থা।

প্রত্যুষে ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যান। শ্রীধব, জল কৌপীন ও বহির্মাসাদি নইয়া, দাঁড়াইয়া থাকেন। মুথ প্রকালনের পর ঠাকুর উপরে আসিয়া 'রুফ্চদাস' কে থাবাব দেন। পবে নিজ আসনে গিয়া বসেন। শ্রীধর এই সময়ে চা প্রস্তুত কবিতে আরম্ভ কবেন।

চা'এর হর্দশা দেখিয়া বড়ই কট হইল। এক প্রদাব একটু বাদি হুধ ও দামান্ত প্রিমাণ একটু চিনি কোন প্রকারে জুটে। অর্থাভাবৰশতঃ, অতি দাধাবণ শ্রেণীর চা দরে দরে গুচবা থবিদ করিয়া আনা হয়। এক দিনেব প্রস্তুত করা চা'এর পাতাগুলি কেলিয়া না দিয়া উহাই আবাব শুকাইয়া রাখিতে ঠাকুর বলিয়াছেন। অভাব হইলে দেই দব পাতাই জলে দিজ কবিয়া ঠাকুবকে দেওয়া হয়। ম্যালেবিয়ার জন্ত বছকাল হইতেই ঠাকুবেব চা থাওয়া অভ্যাদ। দময়মত উহা না পাইলে ঠাকুরের অস্থবিধা হয়। কিন্তু, এই প্রকার অসার চা কি করিয়া যে ঠাকুব দেবা কবেন, বুঝি না। চা'এব এইরূপ অনটনের থবব একবাব কলিকাভায় গেলে, শত শত গুঞ্লাতা কত উৎকৃষ্ট চা আগ্রহেব সহিত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, ঠাকুবেব অনিছ্যায় কাহাবও কিছু করিবাব যো নাই। ঠাকুরেব অমুমতির অপেকা না কবিয়াই আমি দাদাকে উৎকৃষ্ট চা পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুরের চা-দেবার পর শ্রীধর এক অধ্যায় শ্রীটেতস্থচবিতায়ত পাঠ কবেন। তৎপবে, বেলা নয়টার সময়ে ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশন্ভাগরত পাঠ কবিয়া থাকেন।

মধ্যাক্তে কোন কোন দিন ঠাকুর যম্নায় য়ান করেন। পরে বাবটাব সময়ে সকলকে লইয়। নীচে রায়াঘরে গিয়া প্রসাদ পান। ঠাকুবেব সেই শরাব এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন, প্রসাদেব রূপ দেখিলেই তাহা পবিদ্ধাব বুঝিতে পাবা যায়। ঠাকুব যথন শ্রীবৃন্ধাবনে থাসিয়াছিলেন বহু প্রবৃত্তাপর হাজ কলে উৎকৃষ্ট বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেবা করাব গল্প যথেষ্ট আগ্রুহ প্রকাশ কবিয়াছিলেন; কিছু দামোদর গরীব বলিয়াই, তাহাব প্রার্থনা ও 'জেদে' ঠাকুব তাহাবই কুয়ে আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের সেবাব জল্প ফাছা কিছু মাসে মাসে আসে, ঠাকুব তাহাব একটি কপদ্ধক ও না রাখিয়া দাউলী ঠাকুরের ভোগার্থে দামোদরের হাতে দিয়া দেন। দামোদর প্রথম প্রথম হাই মাস দাউলাব ভোগ নাকি ভালরূপেই দিয়ছিল। পরে, ঠাকুবেব শিয়দেব মধ্যে থনেকে অর্থনাবা বছলোক এই থবব পাইয়া, অল্লি বিষম ফিকির-ফল্লি' আরম্ভ কবিয়ছে। ঠাকুবেব আহাবাদির শ্রতিশন্ধ ক্লেশ হইতেছে শুনিতে পাইলে, ভক্ত শিয়েরা নিশ্চমই মুসো মুসো টাকা পাসাইবে, ইহাই দামোদবের হিব বিশ্বাস। তাই এখন দামোদব, দাউজাব সেবাব জল্প টাকা পাইলে, তাহা ম্বাব সর্প্তিয়ে তাহার বাড়ীব নাসিক প্রয়েজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ কবে; পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ম্বাব কোন মতে দাউজার সেবার বার্বন্থ হয়। প্রান্থ তিন মাস যাবহ কটি, অল্ল ও কুমড়া-সিদ্ধ দাউজার ভোগে পাগিতেছে। লবণ ও মসলা বিশ্বিত মাত্র জলে সিদ্ধ কুয়াও, প্রপ্তব মুর্থি দাউজারই ভোগে অনহকাল চলিত পারে; কিন্তু, বক্ত মাত্র জলে সিদ্ধ কুয়াও, প্রপ্তব মুর্থি দাউজারই ভোগে অনহকাল চলিত পারে; কিন্তু, বক্ত মাত্র কোবে, বাহাবা উহা প্রসাদ পার, তাহার। মার ক'ত কাল উহাতে কচি ও ভক্তি রাঝিবে?

পেট ভরিশ্ব আহার ঠাকুরের একটি দিনও হইতেছে না। কোন প্রকারে সামান্ত পবিমাণ ছুধে এক মুঠো অল্ল ফেলিলা ভাগাই ঠাকুর পাইল। উঠেন। সন্তা ন্লোর কদগ্য মোটা আটার কটি কেবল মাত্র লবণ ও কুম্ড়া-সিদ্ধ দিয়া হ'একধানাব বেশী কোন দিনও ঠাকুর থাইতে পারেন না। রাত্রের ব্যবস্তা আরও বিষম। মধ্যাক্ষেব কুম্ড়া সিদ্ধ এবং মোটা কৃটি অল্ল পবিমাণে রাতের জক্ত রাখিয়া দেওরা হর। যাহাব পেট তেমন জ্বলিয়া উঠে দেই মাত্র দেই পচা তর্গদ্ধ কুম্ড়া ও থড় থড়ে কটি, একটি দীর্ঘ নিশাস ফেলিয়া 'হবে ক্লফ্ষণ 'হবে ক্লফ্ষণ' বলিতে বলিতে গলাধঃকবণ কবিয়া চলিয়া আসে। অমুনয় বিনয় করিয়া দামোদনকে ভোগের একটু ভাল বন্দোবস্ত কবিতে বলিলে, দামোদর টাকাব জন্তু 'বাঙ্গলা মুল্লুকে' গোঁপাইয়েব 'চেলাদেব' নিকটে 'থৎ ভেজিতে' উপদেশ দেয়। তাহা আমরা করি না; স্থতরাং 'গৌলাইয়ের ক্লেশ আমাদেব প্রাণে লাগে না' বলিয়া দামোদব আমাদিগকে "পাপত্তী" (পাষ্ত্র) বলিরা গালি দের। মানে মানে এত টাকা পাইরাও দামোদব ভোগেব ভাল বাবস্থা করিতেছে না কেন, ছ'চার জন মিলিয়া আমরা ইহা জিল্ঞাসা কবিলে, দামোদৰ মালা নাড়িতে নাড়িতে তদ্ধ্ৰণা বলে: বলে—"আৱে, ভালা ভোজন ভজনবাদা। ভকত্কা লোভ নেহি চাহি।" হাতে পায়ে ধরিয়া সকলে মিলিয়া দামোদনকে আহাবের একটুকু পরিবর্ত্তন কবিতে বলিলে, দামোদর কুমড়া-সিদ্ধ না দিয়া উঠার বাকল সিদ্ধ দেয় । 'টাকা পয়দা নিজেদেব হাতে বাথিয়া, নিজেবাই ঠাকুবেব ভোগের বাবস্থা কবিব।' ভন্ন দেখাইলে, দামোদৰ মহা উৎসাহ দেখাইয়া বাজাৰ করিতে বাম; ৰাজাবেৰ ৰাছা ৰাছা 😎 ও পোকা-ধৰা, সাধাৰণেৰ পৰিত্যক্ত বেশুন ও বাবো মিশালো' শাক व्यानिया जाशहे निक कतिया रिषय ; व्यात काायना शिलाया, काायना शिलाया विलया पन शरनत पिन ধরিরা তাহারই বড়াই করে। পেটেব জালায় সর্বদা আমাদেব ভিতবে "পালাই পালাই" ডাক ছাড়িতেছে। হা ভগবান। কতকাল আব এ ভোগ। আহাব কবিতে বদিয়া, প্রতিদিনই দামোদথকে প্রহাব করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একদিনও কিছু বলিবাব যো নাই। "দামোদরেব এই অতিবিক্ত অত্যাচাব আমার সম্ভ করিতে পাবি না" ঠাকুবকে বগায়, ঠাকুব মিষ্টি মুপে একটু হাসিয়া বলিলেন—"দাউজী জাগ্রত দেবতা। তিনি সবই দেখচেন। সময়মত দাউজাই দামোদরকে শাসন কর্বেন। তোমরা দামোদরকে কিছুই ব'লো না।" ভাল, ঠাকুরেব পালায় পড়িয়া দেখিতেছি, এবাব 'আহি মধুস্দন' ডাক ছাড়িতে হইবে।

## দামোদরের উপর দাউজী ঠাকুরের শাসন।

আজ সকালে ঠাকুরের চা সেবার পবে অসমরে দামোদব পূজারী কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত ১ইল।
১১শে আবাত, ১২৯৭। মুখ ভার, কাহাবও সঙ্গে কথাট নাই। দামোদব কাঁপিতে
কাঁপিতে ঠাকুরের সন্মুখে যাইরা প্রণাম কবিরা কাঁদিরা ফেলিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কবিলেন—
কি দামোদর, কি হয়েছে ?

দামোদর তাহার সর্ব্বাব্দে, বিশেষত: ছই গালে, প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল—"বাবা, দাউদ্দী হামকো বছত মারা হায়।" দাউদ্দী মহারাজ কেন মারিলেন, ঠাকুর বিজ্ঞাসা কবায়, দামোদর এইপ্রকার কহিলেন—"বাবা, শেষ রাত্রে আমি নিদ্রিত আছি, স্বপ্ন দেখিলাম দাউদ্দী আসিয়া অকস্মাৎ আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। ছই হাতে আমার ছই গালে ভয়ানক চাপড় মারিতে লাগিলেন। পরে আমার সর্ব্ব শরীবে বিষম কীল ও গুঁতা মারিতে মারিতে বলিলেন, 'পাষণ্ড, তোর এত সাহস ? ভাল করে ভোগ দিস না; গোঁসাই থেতে পারেন না। তাঁকে খাবাব ক্লেশ দিচ্ছিস! আজ তোকে কালিয়ে মেরে ফেল্ব।' দাউদ্দীর দাক্লণ প্রহারের ঘায়ে আমি চীৎকাব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম কিন্তু সর্ব্বাক্লের বেদনা আমার কমিল না। এই দেখুন, বাবা, আমার গাল ছটি ফুলিয়া রহিয়াছে। এই সব স্থানের যন্ত্রণা এখনও আমি ভোগ করিতেছি।"

ঠাকুর দামোদরকে বলিলেন—দাউজী মহারাজ্ঞ তোমাকে শাসন ক'রেছেন—তুমি ভাগ্যবান্। ভক্তি ক'রে দাউজী মহারাজের সেবা কর। তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্বেন না।

আমবা দামোদরের গালের অবস্থা দেখিয়া বড়ই বিশ্বিত হইলাম। স্বপ্নের প্রহার শ্রীর ফুটে—
ইহা আর কথনও দেখি নাই। দাউজী ঠাকুবেব অফুশাসন ব্যাপাব কি, তাহা বিচারবুদ্ধি শারা কিছুই
বুঝি না। সে যাহা ইউক, দামোদবেব শুকুতব দণ্ডভোগ দেখিয়া মনে মনে খুব খুদী ইইলাম;
ভাবিলাম—এইবাব ইইতে পেট ভরিয়া তুটি খাইয়া শ্রীরুন্দাবন বাস করিতে পাবিব।

### কুতুর কথা। মাঠাকুরাণীর প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ মধ্যান্তে অবকাশ পাইয়া ঠাকুরকে মাঠাকুর্ণণের কথা জিজ্ঞাসা কবিশাম। বিশিশাম,
"এতদিন হ'লো মা চলে গিয়েছেন, তাঁরে কোনও থোজ খবর তো এ পর্যাস্ত গো শ্রাবণ, ১২৯৭। পেলাম না। তিনি কি যথাপহি আব আস্বেন না ?"

ঠাকুর। তা ব'লেছি তো, কুতুর প্রতি একটু আকর্ষণ আছে। যদি আসেন, কুতুর জন্মই আস্বেন। যেসব মহাত্মা ওঁকে নিয়ে গেছেন, তারা ইচ্ছা কর্লেই ঐ আক্ষণটুকুও কাটায়ে দিতে পারেন। তাই ওঁর আসা সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।

আমি। মহাজ্মারা মা'র আকর্ষণই না হয় কাটাবেন। কুতু ছেলেমারুষ, তার তো মা'ব প্রতি একটা মায়া আছে।

ঠাকুর। কুতুর কি মা'র জ্বন্য কট হচ্ছে ?

আমি। তা কিছু বৃঝি না। কুতুব কথাবার্ত্তা, হাসি গল্প, চলা ফেরা দেখে, কুতু একবারও যে মাকে মনে করেন, এমন বোধ হল্প না। মা এখানে থাক্বেন ব'লে আশা ক'রে এসেছিলেন। তাঁর এ ভাবে যাওশায় সকলেরই একটা খুব কট হল্পছে। ঠাকুর। ওঁর এ ভাবে যাওয়া ভালই হয়েছে। এ যাওয়ায় কোন ক্ষতিই হবে না, মঙ্গলই হবে। এবারে শ্রীরুন্দাবনে এলে ওঁকে কখনই ফিরায়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ওঁরই স্থানে উনি থেকে যাবেন। এই সব কারণেই ওঁকে শ্রীরুন্দাবনে আস্তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলাম।

এই সময়ে কুছু আসিয়া ঠাকুবকে বলিলেন—"বাবা, মা যে পাঠ গুন্তে আসেন। প্রায়ই মাকে দেখতে পাই। আজ্ঞ মাকে ওথানে দেখলাম।"

ঠাকুর। তিনি কোথায় ছিলেন ? কেমন দেখ্লি ?

কুতৃ। "কেন ? মা আমাদের কাছেই তো বদেছিলেন। এই শরীরে নয়। আজ বোধ হয় মা আমাদের কুঞ্জে আস্বেন।"

ঠাকুর। তা আসতে পারেন।

থামি কুতৃকে জিল্পানা কবিলান—"কুতু, মা'ব জন্ম কি তোমার কষ্ট হয় ৭"

ক্ষুত্ বলিলেন—"কট হবে কেন ? মাকে দেখুতে না পেলে কট হ'ত। মাকে তো অনেক সময়েই দেখুতে পাই। দেখুবে এখন, মা আজ আদবেন।"

আমি বলিগাম--"তা তুমি কিসে বুঝালে গু"

কু সমান কথায় একটু বিবক্ত হইয়া বলিলেন—" মাবাব ব্যাবৃথি কি ? শুন্তে পেলে না— বাবাও যে বল্লেন।" ইঠাং এ সময়ে কু চু ঠাকুবকে বলিলেন—"বাবা, আমাব এমন হয় কেন ? দিনের বেলায়ও যথন জেগে থাকি, তথনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।"

ঠাকুব। কি ৰল্ভিস্--একটু পরিকার ক'রে বল না ?

কুতু। "পর্কানাই থেকে থেকে আমাব মনে হয়, যা কিছু দেখ্ছি, শুন্ছি, কর্ছি, এসব কিছুই নয়, সব মিধ্যা, সমস্তই যেন স্থা দেখ্ছি মনে হয়। এমন হয় কেন ৮"

ঠাকুর। তোর থুব সৌভাগা, তাই। যথাগাই এসব কিছুই কিছু না। সমস্তই মিথ্যা। স্থপ্ন তো ২টেই। এসব স্বপ্ন ব'লে পরিকার জান্লেই তো হ'ল। আর কি १

সন্ধাব একটু পূর্ব্বে কুতুব সঙ্গে ঠাকুবের এই সকল কথাবার্দ্তা ইইতেছে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা আসিয়া, নীচে থাকিয়া, আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, কে আছ গো ? তোমাদেব মা-গোসাই যে আমাদের কুল্লে। তোমাদেব ধবব দিতে এদেছি। এই মাত্র দেখ্লাম মা-গোসাই আমাদেব ঘবে ব'সে বয়েছেন। কখন্ এলেন, কোধা হ'তে এলেন—কিছুই জানি না। ঘরে তাঁকে দেখেই তোমাদেব কাছে ছুটে এসেছি।"

ঠাকুব যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন, এখনই চলে যা। নিয়ে আয় গিয়ে।
আমাদের কুঞ্জের ছইখানা বাড়ীর পরেই একটি গরীব গৃহস্থমরে মাঠাক্রণ বিদরা ছিলেন।

যোগজীবন যাইরা মাকে লইরা আদিলেন। মা'র শরীবেব বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, পরিবর্ত্তনের মধ্যে পবিধানে মাত্র গৈবিক বসন। মাঠাক্রণ আদিয়া ঠাকুবকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও খুব সম্বন্ধভাবে মাঠাক্রণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, এতদিন মাঠাকুরাণী যে কোথার কিভাবে ছিলেন, সে সম্বন্ধ একটি কথাও জিপ্তাসা কবিলেন না।

রাত্রে আহারাস্তে ঠাকুরের আসনের পাশে শুইয়া রহিলাম। ঠাকুর সারা বাত্রি বারেন্দাতেই থাকেন। মশাব বিষম উপদ্রব। মাঠাকুরাণী পাগা লইয়া পূর্ববিং ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোগজাবন, শ্রীয়ব প্রভৃতি মাঠাক্রুণের আকল্মিক অন্ধর্দানের বিষয় জানিতে চাহিলে, মা বলিলেন—পরমহংসজী পাঁচটি মহাপুরুষ সঙ্গে লইয়া এসেছিলেন! তাঁহারা ছয় সাত হাত লয়া; সকলেরই মাথায় পাগড়ী আছে। তাঁহারা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "এখানে মান কর ।" আমি মান কর্লাম। পরে তাঁহারা আমাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গেলেন—কিছুই জানি না। একটু পরে দেখি পাহাড়ে ব'রেছি। বড়ই চমৎকার স্থান। পরমহংসজী আমাব রক্ষকরূপে ঐ মহাপুরুষ পাঁচটিকে নিয়ুক্ত ক'বে বেথেছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাক্তেন; আমি ইছ্নামত যেথানে সেথানে বেড়াতে পার্তাম। সে স্থানই এমন যে কোনপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি মনে আসে না। বড়ই আনন্দের স্থান। তাঁবাই আবার আমাকে এথানে এনে রেখে গেলেন।

প্রশ্ন। আপনি কি আদতে চেয়েছিলেন १

মাঠাকুরাণী। দেখান থেকে কি আব আস্তে ইচ্ছা হয় । তবে সময়ে সময়ে কুতুর কথা । মনে হ'ত।

#### আমার কৌমার্য্যের আকাজ্ঞাপ্রকাশ।

পিন্তশুল বেদনা আমাব সম্পূর্ণজ্পে আরোগ্য হইরাছে। এই বোগেব উপশ্নে আমার একটি উদ্বেগ কুলিয়াছে। শরীব স্কৃত্ব হইল, এখন আব ঠাকুব হয় ত বেশীদিন বিষ্ণা আমাকে তাঁহাব সঙ্গে রাখিবেন না। দেশে গেলেই দাদারা আমাকে পড়াওনা কবিতে বলিবেন; দে তো আমার পক্ষে যম্যাতনা অপেক্ষাও কইকর। লেখাপড়া না করিলেও, চাক্রী তো আমার কবিতেই হইবে। তখন সকলে আবার আমাকে বিবাহ করিতে অবশ্বই বাধা কবিবেন। এদকল উৎপাত হইতে কি উপায়ে বক্ষা পাই ?

হরিবংশপাঠেব পর আজ ঠাকুবকে বলিলাম—"কম্বদিন ধরিম্না আমি বড় উবেগ ভোগ করিতেছি আপনাকে সব বলিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—উত্তেগ কেন ? খুলে বল।

উৎসাহ পাইরা আমি প্রাণ পুলিরা এই প্রকার বলিতে লাগিলাম—"মামার শরীর বেশ সুস্থ

হয়েছে, এখন আমি কি করব ? দেশে গেলেই তো দাদারা আমাকে স্কুলে দিবেন; কিন্তু লেখাপড়া অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি, নৃতন কবে আবার যে পড়াগুনা কবে পরীক্ষা পাশের চেষ্টা করা, সে আমার বড়ই কষ্টকর মনে হয়। দেদিকে আমার রুচিও একেবারেই নাই। তার পর, জাঁরা যদি আমাকে চাক্রী জুটায়ে দেন, তাতেও আমার যাতনার একশেষ হবে। লেথাপড়া কিছু শিথি নাই; চাক্রী করতে হলে খুব সামান্ত আরের চাক্রীই করতে হবে। চাক্রী হলে তথন আবাব সকলে আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য কববেন। বিবাহ কবলে অল্প আয়ে নিজপরিবার ভবণ পোষণই আমার পক্ষে শক্ত হবে: পরিবাব ক্রমে বৃদ্ধি হলে তথন যে কি করব, বৃঝি না। তার পর, চাক্বী করলেই দশক্ষনে কিছু না কিছু আমার নিকটে প্রত্যাশা করবে। আমাব অবস্থা কেইই ভাববে না ; অপচ আকাজ্মামত প্রাপ্ত না হলে সকলেই বিরক্ত হবে। গাঁবা আমাকে এখন এত ভাল বাদেন, এই চাক্রী করার দক্ষণই আমার উপবে তাঁদেব অসম্ভাবের সৃষ্টি হবে। বছকাল আমি বোগশূল অবস্থা ভোগ করি নাই। যদিও এখন আমাব শবার স্বন্ধ আছে, সামান্ত অনিয়মে আবাব ব্যাধিগ্রন্ত হতে পাবে। আমার ভিতরের অবস্থা যে প্রকার শোচনায়, তাতে বিবাহ করলে কিছুতেই আমি আর আত্মরক্ষা করতে পারব না। সংযমেব দিক শিপিল হলে তথন আমি কোথায় যে গিয়া পড়ব বলতে পাবি না। তথন কদাচার ব্যক্তিচারে চলতে ঐ পয়সাই আমাব পরম সহায় হবে। হাতে পয়সা পেয়ে স্বাধীনভাবে খাকতে পাবলে আমি যে কোন বিষম নরকে গিয়ে পড়ব তাহা কিছুই জানি না। এই সব কারণে চাৰ্কী ও বিবাহ আমার পক্ষে নবকেব দার বলে মনে হয়। এসব আপদ হতে আপনি আমাকে রক্ষা कक्रन। ভাহা না হলে আর উপায় নাই।"

ঠাকুর পব ওনিয়া বলিলেন—"শরীরের অবস্থা ভোমার যেরূপ, তাতে বিবাহ করা তো
কিছুতেই ঠিক নয়। শরীরটি বেশ সুস্থ হ'লে চাক্রা ক'রে দাদাদের তো সেবা কর্তে
পার।" ঠাকুরেব কথায়, বিবাহ কবিতে হইবে না বৃঝিয়া প্রাণ আমাব ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম—
'এখন চাক্রীও করিতে হইবে না, ঠাকুব এরূপ একবাব বলিলেই আমি নিশ্চিত্ব হই।' আমি আবার
ধারে ধাবে বলিতে লাগিলাম—'অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া চাক্রী কবা কি আমার পক্ষে নিরাপৎ
হবে 
পূ আমার মনে হয়, সাধারণ লোক অপেক্ষা আমার কুবৃত্তিব উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক। তুদু
স্থবিধা তেমন ঘটে না বলেই এখন পর্যান্ত আমি ভাল আছি; সাধন ভলনের নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ
খাকাতেই আমি রক্ষা পেতেছি। এদিকে একটু "আল্গা" হলে আমার দশা বে কি দাঁড়াবে, নিশ্চর
নাই। চাক্রী করলেই তো বিষয় নিয়ে থাকতে হবে; মতি গতি সমন্তই বহিন্ধু থ হয়ে পড়বে,
সাধনের এসব আঁটাআঁটি নিয়ম প্রণালী তথন আর কিছুই থাক্বে না; তথন একটা প্রলোভন উপস্থিত
হ'লে তা হতে রক্ষা পাওয়ার সামর্থা আমাব থাকবে না। বরং হাতে টাকা পয়সা হলে, বেছ্ছাচারে
চলবার পথ পরিছার হবে। দল্ভবমত আমাকে আপনি বাধিয়া না রাথিলে, রক্ষা পাওয়ার

আমার আর উপায় নাই। চাক্রী কবলে অধিকাংশ সমরেই আপনার সম্বন্ধচুতে হয়ে থাকব। তথন ভিতরে সমস্ত কু ভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। আমি রক্ষা পাব কি প্রকারে 
প্র এজন্ত মনে হর, ভধু চাক্বী হতেই আমার এ জীবন নরকগ্রস্ত হবে। আমি যে কি করব, কিছুই ব্যিতেছি না। আমাব ভবিন্তুতের কল্যাণ অকল্যাণ কিসে, আপনিই জানেন। যাহাতে আমার ষথার্থ মঙ্গল হবে, আপনি আমাকে বলে দিন। আমি তাহাই করব। তবে আমার ইচ্ছা হয়, আমি অবিবাহিত অবস্থায় চিরকাল থাকি, সাধন ভজন করি। তাহা হলে চাক্বীর জন্তুও আমাকে কেহ জেদ্ করবেনা; কাবণ, আমাদের সংসারে তেমন কোনই অভাব নেই। আপনি যদি বলেন, তাহা হলে আমি চিবজীবন কুমাব হয়ে থাকি।

ঠাকুর বলিলেন—শুধু বল্লেই কি আর কুমার থাক্তে পার্বে ? সে কি হয় ? তুমি এক কাজ কর, এক্ষাচর্য্য এত নেও। কৌমার্য্য প্রস্নাচর্য্যেরই অন্তর্গত। তবে প্রস্নাচর্য্যে আর ও কতকগুলি নিয়ম আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্তে হয়। একটা প্রতের কুগুলীতে না থাক্লে শুধু এম্। ঠিক থাক্তে পার্বে না। কুমার অবস্থায় থাক্তে হ'লে প্রস্নাচর্য্য গ্রহণ কব। একটা প্রতের বন্ধনে পড়লেই নিরাপং। তিন দিন তুমি গিয়ে এ বিষয়ে বেশ ক'রে চিন্তা কর। প্রত নিয়ে উহা ঠিকমত প্রতিপালন কর্তে হয়, না হ'লে অপরাধ হয়; এ সব ভালরূপ চিন্তা ক'রে আমা ক ব'লো, পবে প্রস্নাচর্য্য দেওয়া যাবে।

# ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণসম্বন্ধে আলোচনা; ঠাকুরের অনুসতি।

ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্ৰত অবলম্বন কবিব কিনা, এ বিষয়ে তিন দিন চিস্তা কবিয়া ঠাকুর আমাকে জানাইতে

বলিয়াছেন। তিনি আমাকে এই বহু দিতে যে ইচ্ছুক, তাঁহার কথাও তাবেই তাহা পবিদ্ধাব বৃত্তিতে পাবিয়াছি। তথাপি ঠাকুরের আদেশমত ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে আমি অনেক ভাবিলাম। কিন্তু কিছুই দ্বির করিতে পারিলাম না। গোপনে যোগজীবন ও জ্ঞীধরকে পৃথক্ ভাবে ডাকিয়া লইয়া জিজাসা কবিলাম। জ্ঞীধব গুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিগেন—"ভাই হোমার দাঁকার দিনে আমি এই সক্বরেই একান্ত প্রাণে প্রার্থনা কবিয়াছিলাম। আজ্ঞ আমার তাহা পবিদ্ধার মনে আছে। তৃমি বীর্যাধারণ কর, অবিবাহিত অবলার পাকিয়া সাধন ভজনে অতিবাহিত কর, ইহাই আকাজ্ঞা করি। ব্রত পালন করিতে না পারিলে তোমাব ইচ্ছায়ই কি আর উনি এ ব্রত দিবেন ও গোঁসাই যদি তোমাকে এই ফুর্লভ ব্রত দেন, ছিধাশুন্ত হইয়া এই মুহুর্প্তেই গিয়া গ্রহণ কর।" যোগজীবন বলিলেন—"তৃমি তো মহাসোভগ্যবান্ দেখ্ছি। কেই ইচ্ছা করিনেই কি এই ব্রত পায় নাকি ও গোঁসাই তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ধ, তিনি তোমাকে বিশেষ ভাবেই কুপা কর্বেন। সংসারের নানাপ্রকার

জ্ঞাশা যথণা হইতে অনায়াদে রক্ষা পাইবে। ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, দে ভাবনা তোমার হর কেন ? মহাপুরুষেরা কথনও অপাত্তে এই ব্রত দেন না—পাত্ত বুঝিয়াই কুপা করেন। উনি যদি দ্যা করিয়া তোমাকে ব্রশ্ধচর্যা দেন, এখনই গিয়া গ্রহণ কর।"

মাঠাক্কণকে এই বিষয় বলাতে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; এক ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—"সে কি ? ব্রহ্মচর্য্য নেবে কি রকম ? এ বুদ্ধি কেন ? শরীর যতদিন অসুস্থ থাকে, বিবাহ নাই কর্লে। এম্নিই ব্রহ্মচর্য্য বক্ষা ক'বে চল। শবীর নীরোগ হ'লে দক্তরমত সবই কর্বে। বিয়ে কর্লে কি আর ধর্ম হয় না ? সাধ ক'রে ওসব কঠোরতার প্রয়োজন কি ? ব্রত নেওয়া অত সহজ নয়, বড় কঠিন। শেবে যদি ব্রত ভঙ্গ ক'বে ফেল, অপরাধ হবে না ? অনর্থক এ মতি কেন ?

মাঠাকুরাণীর কথায় আমার মহাসংশন্ন উপস্থিত হইল; মনটিও একেবাবে যেন নিস্তেজ হইক্লা প্রতিশ। আমি বিষম সমস্তায় প্রতিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত লইয়া যদি তাহা যথারীতি প্রতিপালন করিতে না পারি, ব্রতভক্ষদেনিত অপরাধে আমাকে পড়িতে হইবে। তাহা অপেকা এই কঠোর ব্রত গ্রহণ না কবাই ভাগ। কিন্তু এই ব্রত অবলম্বন না কবিলে বিবাহ ও চাকবীব অনুর্থ হইতে অব্যাহতি পাইবাবও তো আর উপায় নাই। এই উভয়সভটের অবস্থায় আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল ব্রত গ্রহণ কবিলে আমি ঠাকুবের বিশেষ শাসনাধীনেই থাকিব. ব্রতভঙ্গ করিলে আমার দরাল ঠাকুবই আমাকে শান্তি দিনেন। দণ্ডভোগ কবিলেও উহা আমার ঠাকুরেরই কার্যা মনে করিয়া অনেকটা শান্তি পাইব, বিবিধ ছন্দশায় পড়িয়া উৎকট ভোগেব উৎপত্তি হুইলেও উহা তাঁহারই বিধান বলিয়া মনে হইবে। নবকেও যদি ডুবি, ঠাকুরেব সঙ্গে অস্কতঃ ভাবেরও একটা যোগ থাকিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে যে অশান্তিপূর্ণ আবর্জনাময় সংসাবের স্ঠেই ১ইবে, এবং চাকরী করিলে টাকার গরমে যে ছ্নীতি পবিপূর্ণ নরকক্তে ডুবিয়া যাইব, উহা দর্বাঞা আমার আত্মকত বলিয়া মনে কবিব, উহার সঙ্গে ঠাকুবের কোন প্রকাণ সম্বন্ধ, ভাবে বা কল্পনাতেও আনিতে সমর্থ হইব না। স্থতরাং আমার এহিক ও পারলোকিক স্বার্থ ও স্থবিধার দিকে তাকাইলা কার্য্য করিলে ব্রহ্মচর্যাগ্রহণই আমার পক্ষে লাভজনক মনে হয়। কিন্তু আবার যথন ভাবি 'আমার নিজের এই অকিঞ্ছিৎকর জীবনের আবামের জন্ম প্রমারাধ্য ঋষিগপের বিশুদ্ধ আশ্রম কলুষিত হইতে: বিশেষতঃ আৰক্ষ সতাসকল পুণামূর্ত্তি গুরুদেবের প্রম্পাবন নাম আমি কল্পিত ক্রিব,' তথ্ন আর **আমার এতগ্রহণের প্রবৃত্তি হয় না।** আমার অদৃষ্টের ভোগ আমিই ভূগি। **ভত্ত**ফটিকস্রিভ **এত্রী শুরুদেবের অমল শুল্র রূপে বিন্দুমাত্র কালিমা নিক্ষেপ করিতে কিছুতেই আমি পারিব না।** স্থাতরাং নিজের এই হীন ও অসাব সামর্থো নির্ভব করিয়া কথনই আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব না।

আজ মধাক্তে আহারাজে, হরিবংশ পাঠ কবিতে ঠাকুরের কাছে গিরা বিদিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, 'কি ? তুমি কি স্থির কর্লে ? ত্রহ্মচর্য্য নিশ্রে ?' আনি বলিলাম—'এ সম্বন্ধ আমি কিছুই স্থির করতে পারব না। আপনি যেমন বল্বেন, তেমনই করিব। তুর্লভ ব্রত

অনায়াদে গ্রহণ করে প্রকৃতিদোষে শেষে উহা অক্ষুগ্রভাবে প্রতিপালন করতে না পারলে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম্ব আমার বারা কল্ষিত হবে। আমার ভিতবের অবস্থা ত আপনি সমস্তই জানেন; কামভাব আমার অত্যন্ত অধিক। তেমন ভাবে প্রলোভন উপস্থিত হলে নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে পারব বলে ভরদা করি না। এরপ অবস্থায় পবিত্র ব্রহ্মচের্য্য চা'ব কোন্ দাহদে ? ব্রতগ্রহণের আকাজ্কা আমার খুব আছে; কিন্তু উহা রক্ষা করার আমাব সামর্থ্য নাই। আমি ছর্ম্বল বলে আপনি যদি দম্মা করে নিজ শক্তিতে আমাব ব্রহ্মচের্য্যব্রত অক্ষ্প্রপ্রপে রক্ষা করেন তাহা হ'লেই আমি উহা গ্রহণ করতে পাবি; নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলে আমি কেঁদে কেল্লাম। ঠাকুব তথন এক দৃষ্টিতে সম্বেহে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে হাসিমুথে, প্রসন্ধভাবে বলিলেন—"আছো, তাই হবে। একটা ভাল তিথি দেখে এই ব্রত গ্রহণ কর। ব্রক্ষচর্য্য গ্রহণ না করা পর্যান্ত কারোকে কিছু ব'ল না। এখন পড়।"

আমি তথন নিশ্চিম্ব মনে হবিবংশ পাঠ কবিতে আরম্ভ কবিলাম। আজ আমার প্রাণে মহা আনন। মনে হইল—'আজই ঠাকুব আমার সমস্ত ভাব নিজেব উপর নিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিরাপৎ কবে দিলেন; আজ আমি উদ্ধাব হ'লাম।' এই রতগ্রহণের কথা আমি আর কাহাকেও বলিব না, স্থিব কবিলাম। কিন্তু মাঠাক্রণ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, ভাবনা হইল। তিনি আমার এই বতগ্রহণের বিবোধী। কুতুকে আমার হাতে অর্পন কবার আকাজ্জা মাঠাকুবাণীব বহুকাল্যাবংই আছে। কাহাবও কাহারও কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্তও কবিয়াছেন। আকাবে প্রকারে আমাকেও যে তাহা জানান নাই, এরপ নহে। কে জানে ? বোগ হয় এই জন্তই মা আমার ব্রক্ষচর্য্য ইন্ছা করেন না। যে দিনে ইচ্ছা ঠাকুর আমাকে ব্রক্ষচর্য্য দিবেন; আমি দিন কণ কিছুই জানি না। জয় গুরুদেব। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ ইউক।

# চাকুরের সঙ্গে মহাপুরুষদর্শন।

বিকাল বেলা ঠাকুবেব সঙ্গে আমবা দর্শনে বাহিব ইইলাম। ঠাকুব অলান্ত দিন অপেকা
ই আবল, বুধবার, আজ জত গতিতে চলিতে লাগিলেন। মঠোক্রণ, কুতু, শ্রীধর প্রভৃতি অনেক
১২৯৭, পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। আমি ঠাকুবেব কমগুলুটি হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে
২০শে ছুলাই। ছুটিলাম। ঠাকুব সোজাস্থাজি কালীদহেব দিকে চলিলেন। শুনিলাম, আজ
কালীদহে খুব বড় মেলা, সহত্র সহত্র লোক কালীদহে উপস্থিত ইইয়াছে। বাস্তায়ও লোকের ভিড় বড়
কম নয়। মেলস্থানেব নিকটবর্তী হইয়া চলিতে চলিতে ঠাকুর পমকিয়া দাড়াইলেন, এবং একটি
লোকের দিকে একদ্ষ্টে চাহিয়া বহিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে সেই লোকটির দিকে লক্ষ্য
বাগিতে লাগিলাম। উহার বেশভূষা কিছুই নাই, সামান্ত কৌপীনের উপরে মাত্র একথানা জীর্ণ মিলন
বহির্মাদ; বর্ণ শ্রাম; আকৃতি দীর্ষ ও অতিশন্ধ শার্ণ; গারে ধূলাবালি অথবা এক্ষের রজ (তাহাতে

আরও বেন কদাকার দেখাইতেছে)। অলে মালা বাঁ তিলকের নাম গন্ধও নাই, মাথার লখা লখা শিল্পবর্ণ লটিল চুল, দেখিতে ঠিক বেন রান্তার মুটে মকুরের মত। কিন্তু চোপে অসাধারণ জ্যোতি বেশিরা আমি বিশ্বিত হইলাম। মনে হইল বেন উহার ঘনঘন পলকে উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিরা উঠিতেছে। ঠাকুরকে দেখিরাই ইনি প্রার একশত গল দূরে থাকিরা বিশ্বাল ভাবে নৃত্য করিতে করিতে করিতে লাগিলেন, এবং সমান গতিতে ঠাকুরের পাশ কাটাইরা চলিরা গেলেন। একটিবার শহরেক্ত্বশু-ও বলিলেন না। ঠাকুর আর পশ্চাদিকে না তাকাইরা কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন। আক্রিয় এই আমি তথনই পিছন দিকে চাহিরা আর ঐ লোকটকে দেখিতে পাইলাম না।

মেলা দর্শন করিরা আমরা সন্ধ্যার পরে কুঞ্চে ফিরিলাম। রাত্রে ঠাকুরের নিকটে বসিরা আছি, ঠাকুর বলিলেন—মেলার মধ্যে আজ একটি মহাপুরুষ দর্শন হ'ল। এরূপ মহাত্মারা লোকালয়ে প্রায় আসেন না, পাহাড়েই থাকেন।

আমি বলিলাম—আমি তো আপনার সঙ্গে সজেই ছিলাম; মহাপুরুষ কোধার দেখ্লেন ? আমাকে দেখালেন না কেন ?

ঠাকুর। অবিশাসপূর্ণ সংসার! এতবড় মহাত্মাকে বিশাস কর্তে পারবে কেন?

ইমালয়ের উপরেই থাকেন, নীচে বড় এরপ মহাপুরুষেরা আসেন না। যথন আসেন,
তথনও এইরপ ছলবেশেই তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে চলে যান। পূর্বের আর একবার এই
মহাত্মার সলে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবার মূহূর্তমাত্র আলো বিস্তার ক'রে দেখতে
দেখতে অস্তর্জান হলেন। অতি আশ্চর্য্য! যথার্থ মহাপুরুষ!

আমি বলিলাম—অত লোকের মধ্যে আপনি একটি লোকের দিকে চেরে রইলেন, দেখেছিলাম। ভার কোন বেশই ছিল না, ঠিক সাধারণ মুটে মন্ত্রের মত; তিনিই কি সেই মহাপুরুষ ?

ঠাকুর। হবেন—তিনিই হবেন। তাঁর পাছটি ভূমি হ'তে আধহাত উপরে ছিল, রজে ভিনি চরণ স্পর্শ করান নাই। পায়ের দিকে তো কেহ দৃষ্টি কর না। পায়ের দিকে দৃষ্টি কর্লেই অনেক সময়ে ধরা যায়।

আমি। তিনি তো দীড়ালেন না, আপনার সঙ্গে কোন কথাও বল্লেন না ?

ঠাকুর। যা কিছু বলার সবই ব'লেছেন। তাঁরা কি আর আমাদের মত শুধু মুখেই কথা বলেন ? আকার ইন্সিতে দৃষ্টিতে নানা উপায়ে তাঁরা সমস্ত ব'লে থাকেন।

আমি। আকার ইন্সিতে এবং দৃষ্টিতেও কি কথা বন্তে পারে ?

ঠাকুর। ভা জাবার পারে না ? খুব পারে ! এমন প্রাণী ঢের আছে, বারা মুখে দলে না, জাকার ইঞ্জিভ দৃষ্টি ধারাই সমস্ত ব্যক্ত করে ।



#### ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের দিননির্দেশ।

আজ মধ্যান্দে ঠাকুর সদাচারসম্বন্ধে অনেক উপদেশ করলেন। ত্রাহ্মণদের আচার, নিভ্যবন্দ সন্ধ্যা তর্পণাদি যে কতদূর উপকারী, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন।

ক পার কথার কথার আমি জিজাসা করণাম, বৈদিক ধর্ম অমুষ্ঠান করণে আব্দ কাল কি কেহ ঋষিদের মত হতে পারে ? এখনও কি বশিষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধ্যাদির মত ব্রাহ্মণ হওয়া যার ?

ঠাকুর বলিলেন— বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আজ্ঞ কাল বড়ই শক্ত, সহজ্ঞ নয়। যদি কেহ সেইমত অনুষ্ঠান করতে পারেন, হবে না কেন ? অনেক সময় লাগে।

আমি। বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে প্রাচীন ঋষিদের মত ব্রাহ্মণ হতে ইচ্ছা হয়। আমাকে আপনি দয়া ক'রে সেইমত ব্রাহ্মণ ক'রে নিন্।

ঠাকুর। তাই ত ঠিক। তা হ'লেই এখন বৈদিক ব্রহ্মচর্য্য নিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে ঠিক সেই নিয়মমত চল, তা হ'লে ঠিক হবে। একটা দিন দেখে ব'লো, ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে দিব।

আমি। দিন দেখতে আমি জানি না।

ঠাকুর। পঞ্জিকাখানা নিয়ে এস না।

আমি পঞ্জিকাথানা আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম।

ঠাকুর দেখিরা বলিলেন। ১২ই শ্রোবণ দিন ভাল। ঐ দিনে নির্ম্জনে এসে ব্রহ্মার গ্রহণ ক'রো। সে দিন আমি বরং সময়মত তোমায় ডেকে নিব। এখন কারোকে কিছু ব'লো না। হরিবংশপাঠের পব ঠাকুর বলিলেন—পাঠের একটা নিয়ম থাকা ভাল। সময় নির্দিষ্ট রেখে নিয়মমত ভাল ভাল পুস্তকই পাঠ ক'রো।

আমি। আমার পাঠের পক্ষে উপযুক্ত কি কি পুস্তক তা ত আমি জানি না। আপনি আমাকে ব'লে দিন।

্ ঠাকুর। গীতাখানা নিয়মমত নিত্য পাঠ ক'রো; মহাভারত শা**ন্তিপর্বন, আর** শ্রীমদ্ভাগ্যত প'ড়ো।

## (किलकाश द्राक्त द्राधाकृष्य नाम।

বিকাল বেলা আমরা দকলে ঠাকুরের দকে বেড়াইতে বাহির হইলাম। ব্রীমদনমোহন ঠাকুর দর্শন করিরা কালীদহের দিকে চলিলাম। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিবেদী দর্শন করিরা যমুনাতীরে সিরা উপস্থিত হইলাম। দেখানে কালীর হুদের উপরে একটি প্রাচীন বৃক্ততে আমরা বিলিম। ঠাকুর বললেন—এটি সেই কেলিকদম্বের গাছ, বস্ত প্রাচীন। প্রবাদ এই যে এই বৃক্ষটির উপরে দাঁড়ায়েই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমনের সময়ে যমুনায় ঝাঁপায়ে প'ড়েছিলেন। এই বৃক্ষে আপনা আপনি 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম', রাধাশ্যান'—এই সব নাম লেখা হ'য়ে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে দেখে নাও।

ঠাকুরের এ কণা গুনিয়াই আমরা রুক্ষের গোড়ায় যাইয়া অমুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাছের গুঁড়িতে ও শাথা প্রশাণার উপকল নাম পরিদ্ধাররেপে বাকলেব শিরাম্বারা সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অকরে লেখা হইয়া বহিয়াছে। ছই এক স্থানে ছই চারিটি নয়, রুক্ষের সর্বাদ্ধে এরপ অসংখ্য নাম দেখিয়া আশ্র্য বোদ হইল। আমার চিন্ত ভয়ানক সন্দেহপূর্ণ, সহজে কিছুই বিশ্বাস করে না। আমি ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"গুট্ট পাণ্ডারা পয়সা বোজগাবেব লোভে ছুবি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া এই সব নাম লেখে নাই ত ?" ঠাকুব আমার কথা গুনিয়া বলিলেন—"গুমি যা বললে তাও ঠিক। পাণ্ডারাও ছ' চার স্থানে ছুরি দিয়া কেটে ওসব নাম লিখেছেন। কিন্তু দেখামাত্রই তা বুঝা যায়। স্বাভাবিক নাম ছিল ব'লেই তো তা পাণ্ডারা লিখেছেন।" এই বলিয়া ঠাকুব উঠিয়া শাড়াইলেন এবং রুক্ষের নিকটে ঘাইয়া ৪।৫টি নাম দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ, এসব পাণ্ডাদের কারিকরা। অর্থোপার্জ্জনের লোভে পাণ্ডারা এসব স্বাভাবিক বস্তুর নকল কর্তে গিয়া মূল জিনিসের উপরে লোকের সন্দেহের হস্তি ক'রেছেন। এসব মহা অপরাধ। কত দেবদেবী ঋষি মুনি বৈষণ্য মহাপুরুষেরা শ্রীবৃন্দাবনের রক্ষঃ পাইতে রুক্ষলতা রূপে রয়েছেন; তাঁদের এই প্রকার ক্ষতবিক্ষত করা মহা অপরাধ। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ, স্বাভাবিক আর নকল বুঝুতে পায়ুরে।"

আমি বলিলাম —এপৰ দেখে স্বাভাবিক কি না, কি প্রকাবে বুঙ্ব 👂 ছুবিতে কাটা অক্ষরও তো বেশীদিন জীবস্কুণাছে পাক্লে স্বাভাবিকেবই মত দেখাবে '

ঠাকুব একট্ গণিয়া বানবেন তা বটে। সাচ্চা, এক কাজ কব, গাছেব যে সকল পুরু পুরু ছাল শুকিয়ে একটা দিক্ ছেড়ে গিয়ে মাল্গা হ'যে আছে, তারই ভিতরে দৃষ্টি ক'রে দেখ। সেখানে তো আব লেখা চলে না।

আমি অমনি প্ৰাতন সেই বৃক্ষটিব ৩।৪ ইঞি লয়া আল্গা বাকল (ছাল) ছই খানা চট্ চট্ করিয়া টানিয়া তুলিলাম। ঠাকুব তথন—'উঃ! উঃ! কি কর্লে ?' বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। আমি আর ছাল না ছিঁ ড়িয়া খুব মনোযোগপূর্কক তাহার ভিতবেব দিক্টা দেখিতে লাগিলাম। 'রাধাক্কণ', 'রাম রাম' নাম পরিকারক্রপে বৃক্ষের শিবার শিবার লেখা হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। উচুতে সাক্র শাখা প্রশাধার আজার ভালার নিয়দিকেও স্বস্পাই ঐ সব নাম দেখিতে পাইলাম। সে সব

স্থানে কোন প্রকারেই কেহ নাম লিখিতে পারে না, বুঝিলাম। দেবদেবী বা মহাপুরুষেবা বৃক্ষরূপে আছেন, অথবা বৃক্ষকে আশ্রয় কবিয়া অবস্থান কবিতেছেন, এদকল কথা আমাব বিশাস করিবার অধিকার নাই; তবে এই বৃক্ষাট যে অসামান্ত সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ রহিল না। ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিলেন। আমিও নমস্কার কবিলাম।

\*\*

### মনোরম বনশোভা; হিংদাশূন্য রুন্দাবন।

কালিদহ দর্শন কবিয়া আমবা যমুনাব তাবে তীবে যাইয়া আঁবুলাবনেব নিবিড় অবণ্যে প্রবেশ কবিলাম। বনেব স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ছোট বড় সমস্তপ্তলি গাছই অক্সান্ত স্থানের গাছপালা হইতে ভিন্ন প্রকাবেব দেখিলাম। উচ্চ উচ্চ প্রাচীন এবং বৃহৎ বৃক্ষ সকলও সর্ব্রেই নতশিবে রহিয়াছে। উহাদেব শাথা প্রশাথা চতুর্নিকে বিস্তাবিত হইয়া ক্রমে ভূমিসংলয় হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন আধামের রহংস্পামানসেই বৃক্ষরকা শাথা প্রশাথা হিষ্কার করিয়া উহা পাইবাব জন্ত সচেষ্ট বহিয়াছে। যে সকল প্রাচান বৃক্ষের শাথা প্রশাথা ভূমিসংলয় হইয়াছে, তাহাবাও যেন বজংস্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া স্থিব সমাধি অবলম্বন করিয়াছে। বৃক্ষের এইপ্রকাব আশ্রুয়া শোভা এ জাবনে আমি আব কোথাও দেখি নাই। আঁবুলাবনেব ছোট বড় সমস্ত বৃক্ষ লতাবই শাথা প্রশাথা, এমন কি, প্রাদি পর্যান্ত নতমুথ। বৃক্ষেব এইপ্রকার অপূর্ব্ব স্থান্টিও সৌল্যা একমাত্র এই স্থানেই দেখিলাম। এহ সকল বনেব মধ্যে স্থানে স্থানে স্থান স্থান ত্মনক্রীর পরিত্যক্ত ও শৃত্র অবস্থায় পড়িয়া আছে, দেখিলাম। ঠাকুব বলিলেন—এক সময়ে এ সকল ভক্ষনকুটীরে কত বৈষ্ণ্যৰ মূল্জারা সাধন ভজন ক'রেছেন। আহা! এ সব স্থান এখন চোর ডাকাতের আড়েছা হ'য়েছে।

অমন স্থানর ভন্তনকুটীবগুলি শুক্ত পড়িয়া আছে দেখিয়া এড় তংগ ১০ল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ সকল কুটারে আজ কান কি কে১ দাধন ভন্তন করিতে পাবে না ? বৈক্ষণ সাধুরা এ সকল স্থানে পাকেন না কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—থাকিবেন কিরূপে ? এ সকল স্থানে থাক্তে হ'লে নিকিঞ্চন হ'য়ে থাক্তে হয়। একটি মাটির করোয়া, আর একখানা ডেঁড়া কাঁথা নিয়ে থাক্লেই নিরাপং। না হ'লে সামাত্য কিছু থাক্লেও চোর ডাকাতের অভ্যাচার হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না।

আমবা ঠাকুবেব পশ্চাৎ পশ্চাং বনের ভিতৰ দিয়া চলিগাম। তই পার্শ্বে ময়ুর ময়ুরা স্থানে শ্বানে বিচরণ করিতেছে, থেলা করিতেছে, আনন্দে পেথম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ৫।৬ হাত তফাতে থাকিয়াও তাহাদের ভরের লেশ নাই; পাণাইবার চেষ্টা নাই, শুর্তিরও

বিবাম নাই। দেশিয়া বড়ই আশ্রেষ্ট হইলাম। বনের হরিণগুলিও মামুষকে যেন মামুষই মনে করে না; তালারা নির্ভাক ভাবে স্বাছল মনে নিঃসঙ্কোচে মামুষের গা ঘেঁষিয়া চলা ফেরা করে। ভগবানের রাজ্যে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রভাক না করিলে কথনও বিখাস কবিতাম না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বনেব হরিণ, উড়ো ময়্ব, এরাও এত নির্ভাক কেন । ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যে হিংসা নাই; তাই এ স্থানের জীবজ্ঞায়, পশুপক্ষী মানুষের নিকটেও এত নির্ভয়।

আমবা শ্রীরুন্দাবনের গভীর অবণ্যে পশু পক্ষী, রুক্ষ লভাব এই সকল ভাব ও অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া সন্ধান পবে কুঞ্জে ফিবিয়া আদিলাম। শ্রীরুন্দাবনের এই সকল স্থানে উপস্থিত ইইলে, লোকালয়ে মার ফিরিয়া আদিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, চিরজীবন এ সব স্থানে থাকিলেও ইহার নিত্য নৃতনত্বের নির্ত্তি ঘটে না।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব; সদ্গুরুসমাব্রিতজনের গতি।

৭ই শ্রাবণ, ১২৯৭ ; আহাবাস্তে হলিবংশ পাঠেব পরে ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা কলিগাম—জাতিতে মঙ্গলবার, ২২ জুলাই। যাঁহাবা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদেব কি কোন বিশেষ স্কৃতি ছিল ?

ঠাকুর। তা নিশ্চয়। একটু বিশেষত্ব ছিলই।

আমি। যদি আবার সংসারে আস্তে হয়, কি ভাবে চল্লে বর্ত্তমান অবস্থা হ'তে নীচে আর যেতে হবে না ? ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে চল্লে ভবিশ্বং জন্মেও ব্রাহ্মণই হয় ?

্ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য গ্রাইণ ক'রে ঠিক সেই ভাবে চল। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক নিয়মমত রক্ষা ক'রে চল্ডে পার্লে আর কখনও নীচে যেতে হবে না। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা গায়ত্রী নিত্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্লে প্রক্রমেও ব্রাহ্মণই হয়।

আমি। আমাদেব এই সাধন বাঁহাবা লাভ ক'বেছেন, উাঁহাদেবও কি আবাব জন্ম নিতে হবে ?

• এই প্রশ্ন শুনিয়া মাঠাকুবাণী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দেখিয়াছিলেন,
সাধনেব সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়ছে; পণ্ডিত মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে আছেন;
বিভীয় শ্রেণীতে শুব বেণী লোক নাই; তৃতীয় শ্রেণীতেই অনেক লোক। বাঁহাবা প্রথম শ্রেণীতে
আছেন, তাঁহাদেব আব আসাবিতে হইবে না, এবাবেই তাঁহাদেব শেষ ভন্ম। বাঁহাবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে
আছেন, তাঁহাদেব আব একবাব্যাত্র আসিতে হইবে। কিন্তু বাঁহাবা তৃতীয় শ্রেণীতে, তাঁহাদের আবও
ছুইবার আসিতে হইতে পাবে।

আমি। আছো, যাবা সদ্গুরু লাভ ক'বে দেহত্যাগের পব আবাব এই সংসারে আস্বেন, তাঁরা আবার সদ্গুরুর কুপা লাভ কর্বেন কি না ?

ঠাকুর। তাতে আর কোনও সংশয় নাই, নিশ্চয়ই সদ্গুরুর কুপা লাভ কর্বেন। আমি। সদ্গুরুর কুপাই যদি লাভ হর, তা হ'লে আর সংসারে আসার আপত্তি কি ? মুদ্দিলই বা কি ? ঠাকুর। বাপু, সংসারের মায়ায় বড় আশন্ধা, সংসারে বড় জালা।

আমি। সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ হ'লে এক জন্মেই কি মুক্ত হওয়া যায় ?

ঠাকুর। নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন কর্লে আর গুরুতে নিষ্ঠা **জন্মালে এক** জন্মেই মুক্ত হয়।

আমি। শুরুর আদেশ প্রতিপালন, চেষ্টা কর্লে ববং অনেকটা হ'তে পারে; কিন্তু নি:সন্দেহ হওয়া ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। মনে আপনা আপনি যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাতে বাধা দিব কিরুপে ? ঠাকুর। গুরু যা কর্তে বলেন তা কর্লেই হ'ল। সন্দেহ হয় হোক্, কাজ ঠিকমত

করতে পারলেই হবে।

আমি। বারা এবার সাধন পেলেন, যত্ন ক'রে সাধন কর্লে জীবা কি আব সংসারে আস্বেন না ? এই এক জন্মেই তাঁহাদের সব হ'য়ে যাবে ?

ঠাকুব। তিন জন্মের পূর্বের মুক্তি লাভ করিতে বড় দেখা যায় না। তিনটি জন্ম প প্রায় লাগে।

আমি। তা হ'লে আমাদেব সকলেবই তিনটি জন্ম নিতে হবে ?

ঠাকুব। হবে, আবার হবেও না।

আমি। যারা এবাব সদ্ভারবে রূপা লাভ কর্লেন, পূর্বেও কি তাঁবা সকলে সদভারব আত্রয় পেয়েছিলেন ?

ঠাকুব। কেহ কেহ পূর্নেবও সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলেন ; আর অনেকে এবারেও লাভ করলেন।

আমি। আমার কি পূর্বেও সদ্গুরুব আশ্রয় লাভ হয়েছিল ?

ঠাকুর মস্তকসঞালনপূর্বক ইলিতে আমাব এই প্রশ্লেব উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'সদ্গুরুব আশ্রম্ব নিয়ে বাঁদের তিন জন্মেই মুক্তি হবে, তাঁদেব মুক্তি না ২৭মা পর্যান্ত কি সদ্গুরুবও সংসারে আসতে হবে ? জন্ম নিয়া সদ্গুরু কি শিয়োব সঙ্গে গাকেন ?

ঠাকুর। সদ্গুরু সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। জন্ম না নিয়েও কত রকমে, কত উপায়ে শিষ্যকে কুপা করেন। বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া, সদ্গুরু কুপা করেন। তাঁরা কি আর সর্ববদা আসেন ? চার কল্প পরে নানক এবার এসে ছিলেন।

আমি। তা হ'লে ত বড় কষ্ট। প্রহ্যক্ষভাবে গুরু না পাইলে সে যে বড়ই বিষম। ঠাকুর। ক্ষট ত বটেই। তবে যাঁরা গুরুবাক্যমত চলেন, তাঁদের আর কোন কফটই ত নাই। নিজের ভাবমত স্বেচ্ছাচারে চল্লেই ঠেক্তে হয়। যতদিন না গুরুর বাক্যমত চ'লে, তাঁতে নিষ্ঠা জন্মায়, ততদিন বারংবার জন্মাতেই হবে। সদ্গুরুর সঙ্গে মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই তো, শিষ্যের কল্যাণের জন্মই তিনি সংসারে আসেন, শিষ্যের উপকারই তাঁর আসার উদ্দেশ্য। স্ত্রাং তাঁর আদেশমত না চল্লে হবে কেন ?

ঠিক গুরুবাক্য ধ'রে চল্তে হয়, তা হ'লেই আর কোনও উৎপাত থাকে না।

আমি। অনেক সময়ে নাকি গুরু শিষ্যকে নানারূপে প্রীক্ষা ক'বে থাকেন ? তা হ'লে তাঁর ম্থার্থ আদেশ কি প্রকাবে বুঝা মাবে ?

ঠাকুর। যিনি সদ্গুরু তিনি কখনও শিশ্যকে পরীক্ষা কবেন না। তা কর্বেন কেন ? যাতে শিধ্যের যথার্থ কল্যাণ হয়, সদ্গুরু তাই ব'লে দেন। তবে যারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য ক'বে নিজের মনোমত চলে, গুরু তাদেরই নানা অবস্থায় ফেলে ঠিক ক'রে নেন।

### পিতৃ-ঋণাদি সম্বন্ধে উপদেশ।

বিক্রমপুরনিবাদী শ্রীযুক্ত সভীশচক্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষকতা কার্যা কবিভেন, সংসাবের যাবভীয় প্রয়োজন উহাবই চাক্বীৰ দ্বাবা নির্মাহিত ১ইত। কিছুদিন ১ম পিতাৰ দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া সভীশ অমনিই উদাসানে ৷ মত বাহিব হইয়া পড়িলেন, ঘরে বিধবা মাতাব ক্লেশেব দিকে একবাৰ জক্ষেপও কবিলেন না। পদরভো চলিয়া তিনি জীবুন্দাবনে সাদিয়া এখন ঠাকুবের সঙ্গে বহিয়াছেন। বাড়াতে যাইমা পিতাব প্রান্ধ এবং ক্লগ্রা, শোকার্ত্তা মাতাব দেবা কবিতে ঠাকুব সতীশকে বছবাব বলিয়াছেন; কিন্তু সতীশ কিছুতেই ঠাকুবেৰ এই আদেশ প্রতিপালন কবিতে পাবিবেন না, বৈরাগ্য অবশন্ধন কৰিয়াই অবশিষ্ট ভাবন অভিবাহিত কৰিবেন—ব্লিতেছেন। ঠাকুৰ সভীশকে ৰাড়ীতে গিয়া পিতৃশাদ্ধ ও সংসাবধন্ম কবিতে বাললেই সভাবেৰ মাথা গ্ৰম হয়, তথ্ন সভাশ ঠাকুরের সঙ্গে নানাপ্রকাব তক বিতক, গোলমাল আবস্ত কবিয়া দেন। আজ আবাব চাকুব সতীশকে লক্ষ্য কবিষ্যা থ্ব তেজেৰ সহিত বলিতে লাগিলেন—সভাশেৰ যাতে প্ৰকৃত কল্যাণ হবে, বারংবাব তা ব'লেছি। এখন না শুন্লে কি কবা যায় ? পিতৃপ্পণ **भाध ना क**तल ७व किंदुरे रूत ना: वाड़ा शिरा माछ-मिवा ना कतल এ জাবনটাই বুথা যাবে। শুধু এ জন্ম কেন, এ অপবাৰে দক্ত্ৰ কত জন্ম বুথায় যাবে ঠিক নাই। শুকপ্রভাতির ক্যায় তেমন তাত্র বৈধাগা হ'লে কিছুতেই ্সাট্কায় না সত্য ; কিন্তু সেইমত না হ'লে ত হবে না। যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মান পর্যান্ত প্রণালা ধ'রে চল্তে হয়। যার যা ফর্ত্তরা তাহা উপেক্ষা ক'রে এড়ায়ে

যাবার যো নাই। সংসার কর্তে হরিমোহনকে ঢের ব'লেছি এখন ই হারা বুঝ্ছেন না; কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বল্ছি, এখন ঠিকমত না চল্লে এর পর স্থদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় আদায় হবে। কথা না শুন্লে আর কি করা যায় ? পরে বেশ বুঝ্বে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ ধরিয়া উহাদিগকে এইপ্রকাব বলিয়া চুপ কবিয়া রহিলেন। তথন আমি ধীবে ধীবে জিজাসা করিলাম—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে কিসে মৃক্ত হওয়া যায় ?

ঠাকুর বলিলেন—পু্লোৎপাদনদারা পিতৃঋণ হ'তে; যাগ যজ্ঞ, পূজা, তার্থ দর্শনাদি দারা দেব-ঋণ হ'তে, এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নাদি দারা ঋষি-ঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। আর উপায় নাই।

আমি। আদ্ধাতপণাদি কর্লে কি পিতৃঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায় না ? সকলেরই কি এজন্ত পুল্রোৎপাদন কর্তে হবে ?

ঠাকুর। শুধু তর্পণাদি কর্লে পিতৃঝণে মুক্ত হওয়া যায় না। ঋণমুক্ত হওয়ার এই-ই উপায়। তবে যাহারা অক্ষম, তাঁদের জন্ম ব্যবস্থা ভিন্ন রক্ষম আছে।

আমি। অক্ষম আবার কিরপ १

ঠাকুর। মনে কর, কারো শরার খুব রুগ্ন; শারীরিক অস্ত্রস্থতার দরুণ পুজোৎপাদনে অসমথ। অথবা অহা কোনও বিশেষ অস্ত্রবিধা বা অক্ষমতায় সে কার্য্য সম্পন্ন হ'ল না, এরূপও হ'য়ে থাকে। অনেকের বিবাহ ক'রেও পুজ্র জন্মাচ্ছে না। এ সব কারণে পুজ্র না জন্মিলে ঋণদায়ী হ'তে হয় না।

আহারাস্তে এরপ প্রশ্নোত্তবে আমাদেব অনেক সময় কাটিয়া গেল। বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা বস্ত্রহরণের ঘাটে গেলাম। যমুনার দিকে দৃষ্টি কবিয়া ঠাকুর বস্তুজণ ঘাটের উপবে বিসয়া রিহলেন। মাঠাক্রণ, কুতু, ভারত পণ্ডিত মহাশয়\*, সতাশ, শ্রীধর ও আমি স্থিব হইয়া বিসয়া নাম করিতে লাগিলাম। পবে সতাশেব সঙ্গে কপায় কথায় আমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। শ্রীধর তাহাতে যোগ দিলেন। সন্ধার পরে আমরা সকলে কুঞে আসিলাম।

#### বারদার পথে শ্রীধরের কাণ্ড।

বৈকালে শুরুত্রাতারা সকলে দাউজার বারেন্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বারদীর ১০ই ত্রাবন, ১২৯৭। ত্রহ্মতারী মহাশদ্বের অন্তুত ঘোগৈথগা ও দ্যার কথা চইতে লাগিল। জীধবের একবার বিপিন বাবুর সলে বারদী ঘাইবার কালে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, শুরুত্রাতারা সকলে তাহা

বিক্রমপুর নিবাদী, গুরুনির্ক সাধনপরারণ গুরুজাতা, ঢাকা নর্পাল বিভালরের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

ভনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর যাহা বলিলেন ভনিয়া আশ্চর্যায়িত হইলাম। ঘটনাটি শ্বীধরের কথামত নিয়ে লিখিয়া বাথিলাম।

নামাদের গুরুত্রাতা শ্রীবৃক্ত বিপিনবিহারী বায় যন্ত্রা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পঢ়িলেন। ঢাকার আসিয়া গুক্দেবের সম্বতিক্রমে ত্রীধর প্রভৃতি করেকটি গুক্লাতাকে সঙ্গে লইয়া বারদা যাত্রা করিখেন। 🕮 ধর উপদেশ কবিখেন—"শুক্ত হল্পে সাধুদর্শন করিতে নাই।" তদমুসারে ত্রন্ধচারীর সেবার জন্ত নানাবিধ ভরিভবকারি, ফল-ফলারি সঙ্গে লওয়া হইল। বাজাবের সর্বেরাৎকৃষ্ট ৪টি ফম্বলি স্মাম অধিক মুণ্যে ক্রয় ক্রিয়া, বিপিন বাবু স্বহস্তে উহা ব্রন্ধচাবীকে দিবেন এই আকাজ্জায় যঞ্জের স্থিতি বাঁধিয়া বাথিশেন। 🕮 বর সঙ্গে লাগ্রনেন : তাঁহার মতিগতির স্থিবতা নাই : যদি বাস্তায় কোন ফাঁকে আম কয়টি সাবাও করেন, ভাবিয়া বিপিন বাব এটাৰ প্রভৃতিব জন্মও পুথক একটকবি আমা ক্রম করিয়া এইলেন। নৌকাতে জিনিসপত্র গুলি গুছাইবার সময়ে শ্রীধ্ব ফুছলি আমা ক্র্যটিব আহাত মনোযোগের সহিত নম্বর করিতে লাগিলেন। তাতা দেখিয়া বিপিনবার জীধবকে বলিলেন— "ভাই, দোগাই ভোমাব। বড় খালা ক'বে এই আম চারিটি মহাপুক্ষেব জন্ম নিয়ে যাচ্ছি। উহাতে **হাত দিও না।** এমাদের জন্মও একটুক্রি ভাগ আম পুথক নিয়াছি। তাহাই খাইও।" 🔊 শব ৰিম্মর প্রকাশ কবিয়া বলিলেন - "পুমি বল কি, যুঁ। 🔊 এমন কথা ভূমি আমাকে বলতে পার্লে ? ত্রন্ধচারীর জন্ত প্রাণের আগ্রহে একটা জিনিস নিয়ে যাছে, তা আমি থাবো। এপ্রকাব নীচ কল্পনা ভোমার মনে এলো কি ক'বে, তুমি ত ভন্নানক লোক দেগুছি।" বিপিনবাবু লজ্জিত হইয়া শ্রীধরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিছু দুক্ত চলিয়া নৌকাথানা একটা বাজাবেব কাছে পৌছিল। গুক্ত্রাতারা সকলেই বাঞাবে উঠিলেন। এ। अधिवत्क ও সঙ্গে লইয়া যাইতে বিপিনবাৰু ছই তিন বাব চেষ্টা কবিলেন: 🎒ধর ভলন্ম্ম, নৌন পাকিয়া হাত নাড়া দিয়া বুলাইলেন—"তেম্বা ঘাও। আমি ঘাব না।" নৌকা হইতে নামিয়াও বিপিনবাবু শ্রীধবকে আব একবাব বলিলেন—"ভাই, আম থেতে ইচ্ছা হ'লে. টুক্রিতে ভাগ ভাগ আম আছে, নিয়ে থেও।" শাধব গন্তাব বহিলেন। বিপিনবার চলতি মুধেও পুনাপুনা পশ্চাং নিকে এষ্টি বাধিয়া, কিয়ালুবে বাজাবে প্রবেশ কবিনেন। উচাবা অনুশ্র হইলে, জীবব আনন হহতে বাস্ত্রভাব সহিত উঠিয়া চতুদ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিজেপ কবিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৪টি ela বংসবের উলঙ্গ বালক একটি ভিযাবিণীর স্থিত নৌকার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হুইল। শ্রীধর আগ্রাহের সাহত তাহাদের ভিজ্ঞাসা কবিলেন—"কি চাও •ৃ" ছঃখী বালকেবা কহিল—"বাবা. কিছু থাবার দিবে γ" ঐথধব অমনি ছুটিরা গিরা সেই বড় বড় ফজলি আম চারিটিই নিয়া क्यांत्रिलन; পर्व उँहा (महे छिथावो वालकरमय शटक मिन्ना वमक मिन्ना विनालन-- "या, नीख ह"रल या : না হ'লে আম আবার কেড়ে নিব।" বালকেরা শ্রীধবের ধমক শুনিয়। ভয়ে দৌড় মারিল। তথ্ন ঞ্জীধর আ্মাবাব আ্মাসনে গিয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং ধুব উৎসাহের সহিত তদগত ভাবে ভঞ্জন গাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে, গুরুজাতাদের সঙ্গে বিপিনবাবু যে পথে আসিতেছিলেন, সেই পথেই

বালক কন্নটি, আম হাতে লইন্না যাইতেছিল। বালকদের হাতে বড় বড় ফজলি আম দেথিন্না বিপিনবাৰুর চকু স্থিব। তিনি জিহ্বা কাটিয়া মাথায় হাত দিয়া গুরুভাতাদের বলিলেন —"দেখুলে ? পাগলের কাও দেখলে ? পাগলা দর্মনাশ ক'বেছে। এত ক'বে যা নিষেধ কবেছিলাম, পাগলা তাই ক'বেছে - দেই আম চারিটিই দিয়াছে।" বিপিনবাবু তথন আবার অাট আনার পয়দা দিয়া, বালকদের নিকট হইতে আম কয়টি পুনবায় আদায় করিয়া লইলেন, পবে খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে কবিতে নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিন বাবু এখিবকে খুব গালি দিতে লাগিলেন। এখির তথন দ্বিশ্বণ উচ্চৈ: শ্বরে গান আবস্ত করিলেন। কতকক্ষণ পরে 🕮 ধব ভজন শেষ কবিয়া, বিপিন বাবুব কিছু বলিবার পূর্বেই তাঁকে খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"কি, এ কি বকম ? ভজনেব সময়ে যে বড় গোলমাল করছিলে ? তোমাব আক্রেল নাই ?" বিপিন বাবু, ধমক থাইয়া একটু দমিয়া গেলেও, পরে গুরুভাইদেব বল পাইয়া বলিলেন—"তোমাব তো থুব আক্রেল, তুমি কোন বিবেচনায় আমাব আম চাবিটি অস্তকে দিয়া দিলে ?" শ্রীধর বলিলেন, "দিয়েছি তো কি হ'য়েছে ? ফিবে পেয়েছ তো ? হাতবদল হ'লেই দোষ হয় ?" বিপিন বাবু বলিলেন--"ব্ৰহ্মচারীব নামে আম বেখেছিলাম, তুমি কাহাব ছকুমে অন্তকে দিলে ?" শ্রীধর বলিলেন—"ব্রহ্মচাবীব জকুমেই দিয়েছি। যাও, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাদা কব।" এইরপে বচসাব পব হুই জনেই চুপ কবিয়া বসিয়া বছিলেন। এদিকে সন্ধাা উপস্থিত। প্রদাপ জালিতে 'পলিতা' নাই। "একটু ছেঁড়া ক্যাক্ড়া কোণায় পাই"—ভাবিয়া সকলেই বাস্ত হইলেন। শ্রীধরের ঝোলার ভিতরে বাশীক্ষত টুক্রা টুক্রা ময়লা স্থাক্ডা আছে, সকলেই জানে। উহা সহজে এীধর খুলেন না, ময়লা ক্যাক্ডাব ঝোলাটি মাপায় দিয়া শয়ন করেন। বিপিন বাবু অন্ধকারে স্থযোগ বুঝিরা গুরুত্রাতাদের ইঙ্গিতমত পলিতার ন্তাক্ডার জন্ম শ্রীধরের ঝোলা হইতে যেমন একথানি চেঁড়া ট্রকবা বাহির করিলেন, অমনই শ্রীধব এক বিকট চাৎকাব কবিয়া বিপিন বাবুব সম্মুধে গিয়া পড়িলেন, এবং কিছুমাত্র কথা না বলিয়া তাঁহাব উরুব মধান্তলে কামড়াইয়া ধবিলেন। বিপিন বাবু "বাবারে, মারে, খুন কর্লেবে", বলিয়া চীৎকাব কবিতে লাগিলেন। গুরুত্রাতারা আদিয়া টানাটানি করিয়া যথন ছাডাইতে পাবিলেন না, তথন শ্রীধবের পিঠে সকলে কিলেব উপর কিল মাথিতে লাগিলেন। তাহাতে ও শ্রীধবেব জ্রক্ষেপ নাই। সকলে তথন নৌকাব পাটাতন ত্রিয়া শ্রীধবেব পুর্ছে দড়াম দড়াম মাবিতে আবস্তু কবিলেন। শ্রীধর এসময়ে ঘন ঘন মাপা বাড় নাডা দিয়া অধিকত্ব তেজের স্তিত প্রাণপণে কামড়াইতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত উক্ত হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তথন অহুপায় **प्रिश्ना** मासिता विनन-"वाप्रमाता । प्रकार । एक कामडाहेबा धक्रम, जा ड'लाई ছেড়ে पिरि ।" মাঝিদেব কথামত শ্রীধরেব পিঠে ছই তিন জনে কামড়াইয়া ধবিল। শ্রীধর তথন কামড় ছাড়িয়া একেবাবে লাফাইরা উঠিলেন: "জন্ম নিতাই", "জন্ম নিতাই" বলিয়া ছই একটি লক্ষ্য দিরা, চলস্ত तोका इहेट नहीं व बांभाहेबा अफ़िलन। अधिय माँ वात्र कारनन ना, मकलबरे काना हिन। স্তবাং যিনি যে অবস্থার ছিলেন দক্ষে দক্ষে লাফাইয়া নদাতে পজিলেন। চুবুনির উপর চুবুনি থাইয়া

সকলে টানাটানি করিরা এই ধরকে নৌকার তুলিলেন। সারা রাত এই প্রকার উদ্বেগে কাটিরা গেল। ক্রমে নৌকা গিরা বারদীর বালারে পৌছিল।

मकान दिना मकरन कन-कनादि मिधाद मामश्री हाट नहेंचा, बन्नाठादीद पर्नेटन याजा कितिरनन । শ্রীধরের কিছুই নাই; ত্রন্ধচারীর জব্স কি লইয়া যাইবেন, ভাবিয়া শ্রীধর মনোছঃথে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অকল্মাৎ নৌকা হইতে লাফাইশ্বা নীচে নামিশ্বা থাল হইতে দল ঘাদ, কলমী শাক, লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া থালের পাড়ে জড় কবিতে লাগিলেন: বাশীক্তত জ্মা হইলে প্র, লেংটিমাত্র পরিয়া, বহিকাস দারা উচা আঁটিয়া বাঁধিয়া লইলেন; তৎপরে ঘাসেব প্রকাণ্ড বোঝাট মাথায় তুলিয়া লইরা, ত্রন্ধচারীর আশ্রমের দিকে উর্দ্ধখাসে ছুটলেন। এদিকে বিপিন বাবু প্রভৃতি আশ্রমে যাওয়া মাত্রই বন্ধচারীব দর্শন পাইলেন না। একটু অপেকা কবিতে হইল। যথাসময়ে ব্রন্ধচাবী সকলকে ডাকিলেন। তাঁচারা বন্ধচাবীকে প্রণাম কবিল্লা বদামাত্রই বন্ধচাবী জিজ্ঞানা করিলেন—"ওরে, সেই **এীধর কোপায় ? তোদের সঙ্গে আ**দে নাই ?" গুরুত্রাতাবা বলিলেন—"দে নৌকায় ব'দে আছে।" বন্ধচাৰী বলিলেন—"কেন সে এল না ভাকে কি ভোবা মেবেছিস্ গ বিপিন বাৰু বলিলেন— "মহাশর, তাকে নিয়া বড় আলাতন। সে সাবা রাস্তা বড় উৎপাত কবেছে। আমার উরু কামড়ায়ে ঘা ক'রে দিয়েছে।" ব্রহ্মচাবী আম দেখিয়া বলিলেন—"তোবা এ আম আবাব কোথায় পেলি ?" এই সময়ে মাথার বোঝা লইরা শ্রীধব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরকে দেখিয়াই রক্ষচাবী আসন ১ইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রাস্ব ১৯লেন; অমনই এখিব ঘাসের বোঝাটি এক্ষ-চারীর সম্ম্পে ক্রম কবিয়া ফেলিয়া দিয়া, "এই থা, এই থা" বলিয়া মাটতে পড়িয়া লম্বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিলেন। একচাবী একমুণ হাসিল্লা পুব প্রফুল্ল ভাবে ঘাসেব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 🕮ধরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে থাসিয়া উঠিল। একজন শ্রীধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কি ব্রহ্মচারীকে থেতে দিলে ?" - ভীধৰ মাথা ভূলিয়া খুব তেজেৰ সহিত বলিলেন—"শাস্ত জান ? 'গোবাহ্মণহিতায়চ'।" উহারা বলিলেন — "লাম্বেব অর্থটা কি হ'লো ।" শ্রীধর বলিলেন — "আবে, আগে গরুর; পবে বামুণ বেটাদের; তাবপর তোমার, সামার, জগতের। 'নমো ব্রহ্মণাদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় ক্লকায় গোবিন্দায় নমে। নম:'॥ তা ১'লে আগে গৰুব যা প্ৰিয় তাই তো ব্ৰহ্মণাদেবেরও স্ব্রাপেক্ষা প্রিয়।" এখবের কথা শুনিয়া সকলে ধুব হাসিতে লাগিলেন। বিপিন বাব্ তথন নিজের রোগের পরিচয় দিয়া আবোগোৰ জয় প্রার্থনা কবিলেন। বন্ধচাবী কহিলেন—"শ্রীধর না তোব উক্ল কামড়ায়েছে ? ব<del>ক্ত</del> পড়েছে তো ۴ বিপিন বাব বলিলেন— "আজে হাঁ, ভন্নানক কামড়ান্নেছে।" ব্ৰহ্মচারী বলিলেন—"ওতেই তোর বোগ সেবে যাবে। কেন এখিব কামড়ালে, তা একবাব জিজ্ঞাসা করিস্ নাই ?" তখন শ্রীধরকে সকলে জিজাসা করায়, শ্রীধব খুব উৎসাহেব সহিত বলিতে লাগিলেন— "আরে ভাই, তোরা ত সকলে বাজাবে গেলি। আমি হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনেব ধ্বনি ভুনে চম্কে উঠ্লাম। ্নৌকা হ'তে বাইরে এসে চারি দিক্ তাকান্নে দেখি, সঙ্কীর্ন্তনাদি কিছুই না। ব্রহ্মচারী মহাশর চারিটি

গুরিবালক লইয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত। বলিলেন—"ওরে, আমার জয় যে চারিট আম রয়েছে. তাই এনে এদের দিবে দে।" আমি অমনি আম করটি দিরে দিলাম। সত্য মিধ্যা ব্রন্ধচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেও। এজন্ত ত আমাকে তোমরা কত গালি দিলে। তোমাদেব কথায় কাণ না দিয়ে আমি নাম কর্তে লাগ্লাম। আকাশপথে একটি সঙ্কীর্ত্তন আস্ছে দেখ্লাম। ব্রহ্মচারী মহাশর ' সঙ্কীর্ত্তনের আগে আগে এসে বল্লেন — 'ওরে, ওর উরু কামড়ায়ে রক্তপাত ক'রে দে,ওর রোগটা তাতে সেরে যাবে। প্রামি ভাবিলাম শুধু শুধু কামড়াই কিরুপে । এই সময়ে বিপিন বাবুর দিকে চেরে দেখি তিনি আমার ঝোলা হ'তে ছেঁড়া ফ্রাক্ড়া টেনে বার করছেন। অমনি আমার মাধা গ্রম হ'ল। নেপাল, কামাথ্যা, চন্দ্রনাথ ও পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুবে ঘুবে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি প্রত্যেকের ব্যবহারের কিছু না কিছু, বহির্মাদ, লেংট, আসনাদির টুক্বা সংগ্রহ ক'রে, আমাব ঝোলা পরিপূর্ণ ক'রে রেথেছি; ওদব আমার বুকের রক্ত। ময়লা ব'লে নোংরা বাজে স্তাক্ড়া ভেবে যেমন বিপিন বাৰু একখণ্ড বার কর্তেছিলেন, আমি অমনি তাঁর উক্ কামড়ায়ে ধর্লাম। তাব পর তোমবা কিলই মার, আর লাঠিই মার, রক্তপাত না হ'লে ত আমি ছাড্ব না। বক্তপাত হতেই আমি লাফায়ে উঠ্লাম। সন্মুথে দেখি, তুমুল সন্ধীৰ্ত্তন। মহাপ্ৰভু, নিত্যানন্দ প্ৰভু এবং অধৈত প্ৰভু নৃত্য কর্ছেন এবং গোঁসাই সন্ধার্তনের আগে আগে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বল্তে বল্তে বাচ্ছেন। আমি অমনি ঐ দঙ্কীর্স্তনে লাফান্নে পড়্লাম। পবে দেখি চুবুনি থাচ্ছি। তথন তোমবা সকলে আমাকে টানাটানি ক'বে নৌকাব উপরে তুললে।" এীধরের মুথে উক্ত কাহিনী শুনিয়া দকলেই তথন বিশ্বয়ে অবাক্ रहेम्रा (शरलन । धम्र खीधव !

#### ব্ৰহ্মচর্য্যে দীক্ষা।

আজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের মহাযোগ। শুনিলাম, সহস্র সহস্র লোক স্নানার্থে তথায় সন্মিলিত হইরাছেন। ১২ই প্রাবণ, ১২৯৭ আমাদের কুল্পেবও সকলেই আজ সেথানে গিরাছেন। আমি অস্তান্ত দিনের শুরাদশনী তিথি, রবিবার। মত, সকাল বেলা শৌচাস্তে যমুনার স্নান কবিতে চলিলাম, ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি কেশিঘাটে গিয়ে মস্তক মুগুন ক'রে, ব্রহ্মকুণ্ণে স্নান ক'রে, শীজ্ঞ চলে এস। একটি শিখা রেখো।

আমি গুরুদেবের কথা অনুসারে যমুনাতীরে যাইরা কেশিবাটে উপস্থিত তইলাম। সমস্ত মস্তক মুগুন করিরা শিখামাত্র অবশিষ্ট রাখিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে যাইরা দেখি, অসংখ্য লোকের সমাগমে ব্রহ্মকুণ্ড আজ পরিপূণ। জল ভাং গোলার মত এবং অতিশর কদর্য্য ও মরলা হইলেও রানার্থীদের ভাব ভক্তি দেখিরা আমারও রানেব জন্ম অতিশর আগ্রহ জ্বিল। অবগাসনাস্তে তর্পণ সমাপন করিরা, স্বিলম্থে কুল্লে আসিলাম। গুরুদেবের শ্রীতরণে প্রণামাস্তে স্বার আসননে গিরা বসিলাম। এই সমরে ঠাকুর আমাকে ডাকিরা বলিলেন — "কুল্দা, আমার আসনহারে এস। এখনি ভোমাকে ব্রহ্মচর্য্য

দিব। বস্বার একখানা আসন নিয়ে এস।" আমি একখানা আসন লইরা ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঠাকুর পূর্বেই নিজ আসনে আসিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে বলিলেন—"পূর্বে মৃথ হ'রে আমাব সম্মুখে ব'স।" আমি কয়ল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বিশ হইয়া বসিলাম। তখন আমার হু হু শক্ষে কায়া আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম, শুরুদেব আজ আমাকে ঋষি মুনিদেব পবিত্র ব্রহ্মচর্যা ব্রতে দীক্ষা দিতেছেন। ঠাকুবেব কত দয়া! ঠাকুর কিছুক্ষণ স্বিস্থাবে থাকিয়া, ধীরে খারে আমাকে বলিতে লাগিলেন—

্র এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বার বৎসর, তিন বৎসর, বা এক বৎসরের জন্মও নেওয়া যায়। এখন তোমাকে এক বৎসরের জন্মই এই ব্রত দিচ্ছি। যদি নিয়ম রক্ষা ক'রে ঠিকমত এই এক বৎসর চল্তে পার, তবে সাবার দেওয়া যাবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠাই মূল। নিষ্ঠাটি খব চাই। নিজের নিষ্ঠা কোন স্ববস্থায়ই ত্যাগ কর্বে না। যে সব নিয়ম ব'লে নিচ্ছি, নিষ্ঠার সহিত সে সব নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্বে।

- ১। প্রতিদিন আক্ষামূহরে উঠে সাধন কর্বে। পরে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন ক'রে, শুচি শুঙ্গ হ'য়ে আসনে বস্বে। গায়ত্রা জপ কর্বে। তার পর গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ কর্বে। পাঠ শেষ ক'রে আবার সাধন কর্বে। স্নানান্তে গায়ত্রী প্রপ ক'বে তর্পাদি কর্বে।
- ২। স্বপাক আহার কর্বে, অথবা ভাল ব্রাহ্মণের রাক্ষা অন্নপ্ত আহার কর্তে পাব। আহারে কোন প্রকার অনাচার না হয়। আহারের একটা নিয়ম রাখ্বে। পরিমিত আহাব কর্বে, গুব বেশী বা কম না হয়, যাতে কামভাব উত্তেজিত হয় এমন বস্তু থাবে না। অধিক পরিমাণ ঝাল, অম, মিষ্টি ত্যাগ কর্বে। মধু ও গুতে উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়; এ সব বস্তুও অধিক থাবে না। আহারসন্থকে সর্ববদাই খুব সাবধানে থাক্বে। আহারটি বেশ শুদ্ধমত কর্বে।
- ে ৩। আহারান্তে কিছুক্ষণ ব'সে বিশ্রাম কর্বে। পবে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি কিছু সময় পাঠ কর্বে। পাঠের পর নির্জ্ঞনে ব'সে ধ্যান কর্বে। বিকাল বেলায় ইচ্ছা হ'লে একটু বেড়াতে পার।
- ৪। সন্ধাব সময়ে গায়ত্রী জপ করবে। পরে সাধনাদি যেমন ক'রে থাক তেমনই কর্বে। পুর ক্ধা বোধ হ'লে সামান্ত কিছু জলযোগ কর্বে। অল্লাহাব তু'বেলা কর্বেনা।

- ়ে ৫। নিতান্ত সামাশ্য বসন পর্বে। সামাশ্য শায়ায় শায়ন কর্বে। এ সকল নিজের নির্দিষ্ট রাখ্বে। দিনের বেলায় নিদ্রা ত্যাগ কর্বে। সময়ে সময়ে সাধুসঙ্গ কর্বে, সাধুদের উপদেশ শ্রাদ্ধার সহিত শুন্বে। নিজের সাধনে বিশেষরূপে নিষ্ঠা রাখ্বে।
- ৬। কাহারও নিন্দা কর্বে না; কাহারও নিন্দা শুন্বে না; যে স্থানে নিন্দা হয় সে স্থান বিষবৎ ত্যাগ করবে।
- ५ । কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব রাখ্বে না। যিনি যে ভাবে সাধন করেন ভাকে সেই ভাবেই সাধন করতে উৎসাহ দিবে।
- ৮। কাহারও মনে কটে দিবে না; সকলকেই সম্ভ্রুট রাখতে চেন্টা কর্বে। অন্তের সেবা তোমার দ্বারা ঘতদূর সম্ভব হয়, কর্বে। মমুয়া, পশু, পক্ষা, রক্ষলতা প্রভৃতির যথাসাধ্য সেবা কর্বে। নিজেকে অন্তের নিকটে ছোট মনে কর্বে। সকলকে মর্য্যাদা দিবে। প্রতি কার্য্যই বিচার ক'রে কর্বে। সর্বদা প্রতি কার্য্যে বিচার ক'রে চল্লে কোন বিদ্ব হয় না।
- ৯। সর্ববদা সভ্য বাক্য বল্বে; সভ্য ব্যবহার কর্বে। অসভ্য কল্পনা মনেও আস্তে দিবে না। কথা কম বল্বে।
- ১০। যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ কর্বে না। দেব দর্শনে, গোলমালে, রাস্তায় ঘাটে বা অজ্ঞাতসারে স্পর্শ হ'লে তাহা স্পর্শমধ্যে গণ্য হবে না। অতি গোপনে নিজের কাজ ক'রে যাবে।
- ১১। সর্ববদাই খুব শুচি শুদ্ধ হ'য়ে থাক্বে। পবিত্র স্থানে, পবিত্র সাসনে বস্বে। ত্র সমস্ত নিয়ম রক্ষা ক'বে চল্তে পার্লে আগামী বৎসর আরও নিয়ম ব'লে দেওয়া যাবে।

এই সব নিয়ম উপদেশ কবিয়া ঠাকুব আমার দিকে চাহিয়া থব প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন। আমাকেও সঙ্গে প্রাণায়াম কবিতে বলিলেন, আমিও করিতে লাগিলাম। পরে ছর্ল ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আমার দীক্ষা দিলেন। এ সময়ে আনন্দে আমার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল। ভাবে অভিত্ত হইয়া কতক্ষণ বদিয়া বহিলাম। পরে ঠাকুব আমাকে উঠিতে বলিলেন।

আমি যেমনি ঠাকুরের ঘব হইতে বাহির হইলাম, অমনি সকলে কুঞ্চে আসিছ। উপস্থিত চইলেন।
আমার ব্রতের বিষয়ে কেইট কিছু জানিতে পারিলেন না।

## বিচারপূর্ববিক দানের উপদেশ।

বিকাল বেলা আমবা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীদর্শনে বাহির হইলাম। মন্দিরের নিকটে একটি বৃদ্ধকে দেখিয়া ঠাকুব পাড়াইলেন। বৃদ্ধ অতিশন্ন জবাতুব, কাঙ্গালবেশ। ঠাকুরের সন্মুখে আসিয়া, হাবভাবে মনোগত ভাব ব্যক্ত কবিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ইন্ধিতে কিছুই বুঝিলাম না। এ সময়ে আমি ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বৃদ্ধ কি বল্ছে?' ঠাকুর বলিলেন—'ভোমার গায়ের কন্ধলখানা চায়।' আমি বলিলাম—'দিয়া দিব নাকি?' ঠাকুর বলিলেন—'ভোমার গায়ের কন্ধলখানা চায়।' আমি তথন কন্ধলখানা বৃদ্ধকে দিয়া, থালি গায়ে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঠাকুব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার গায়ের অন্ত কোন কাপড় নাই?' আমি বলিলাম—'ভবু একখানা ছেড়া বৃতি আছে। আর কিছু নাই। সকাল বেলা গায়ের আলোয়ানখানা একটি ভিখাবাকে দিয়া দিয়াছি।' ঠাকুব শুনিয়া বলিলেন—'যে বস্তুর অভাবে অত্যস্ত ক্লেশ পেতে হয় সেরূপ নিতান্ত আবশ্যকায় বস্তু ছেড়ে দিতে নাহ। উহার কভাবে কন্ট হ'লে যদি একবারও দানের জন্ম অনুতাপ হয়, তবে সবই মাটি। এই জন্ম সকল কাব্যই বিচার ক'রে কর্তে হয়। যাক্, ভগবান তোমার যোগাড় রেখেছেন।'

কুল্লে আসিয়া ঠাকুব মাঠাক্ষণকে বলিলেন—তোমার আসনের কম্বলখানা কুলদাকে পেতে শুতে দিও। মাঠাক্ষণ তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁছাব কম্বলখানা আনিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণীর বহাদনেব সাধন ভলনের কম্বল আসন পাইয়া, নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম। প্রাণে বছই আনক্ষ হইল।

#### আসনের গ্রন্থ।

ভোরবেলা যথারীতি প্রাত: ক্রিয়াসমাগনান্তে যমুনায় যাইয়া য়ান ও তর্পণ করিলাম। কয়েকদিনযাবং প্রাশ্ববন্ধ শুক্ত রাজার সলে তর্পণ করিতেছেন।
তর্পণ করিয়া নাকি তাঁহার শবীর হাল্কা হাল্কা বোধ হয়, মনেও তিনি
একটা অপুক্ষ আনন্দ অমুভব করেন। উহার এ কথা শুনিয়া অবধি আমারও তর্পণের উপর শ্রদ্ধা
বিদ্ধিত হইল। স্নানান্তে নিজের আসনে বসিয়া কিছু সময় সাধন করিলাম। আমার প্রতি প্রত্যাহ
এক এক অধ্যায় গীতাপাঠের আদেশ হইয়াছে; অপুচ গীতা আমার নাই। সাহস কবিয়া ঠাকুরের
আসন্বর্বে প্রবেশ কবিয়া তাঁহার গীতাথানি লইয়া আসিলাম। পরে পাঠাত্তে পুনরায় উহা যথান্থানে
য়াধিয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে বিগলেন—আসনের গ্রন্থ ক্ষনও স্থানান্তরিত কর্তে নাই,
ক্ষতি হয়।

আমি। আমাকে গীতা পাঠ কর্তে বলেছেন, আমার গীতা নাই।

ঠাকুর। ঐ গীতাই তুমি স্বচ্ছদের পড়। অতা ঘরে না নিলেই হ'ল। আমার আসন-ঘরে ব'লে পড়তে পার।

আমি। আসন হ'তে গ্রন্থানি তুল্লেই তো স্থানান্তরিত করা হবে ?

ঠাকুর। তাতে কোনও দোষ হয় না। আসনঘরে থাক্লেই হ'ল।

# দৃষ্টিদাধন।

অপরাহ্নে কিয়ৎকাল দৃষ্টিশাধন করিয়া, ঠাকুরকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—অনেককালযাবৎ ক্ষিতিতেই দৃষ্টিশাধন ক'রে আস্ছি। এখন কি অগু ভূতে অভ্যাস কর্ব ? ঠাকুর বলিলেন—
না, এখনও এই কর। আরও পাকুক। একটায় ঠিক হ'য়ে গেলে অন্যটায় করা ভাল।
একটিমাত্র বিন্দুতে সমস্তটি দৃষ্টি স্থির কর্তে হয়।

আমি। দৃষ্টিসাধনে কি উপকার হয় ? ঠাকুব বলিলেন—চক্ষু পরিক্ষার হয়; দৃষ্টিশক্তি থুব বৃদ্ধি হয়। অতি দূরবর্ত্তী বস্তু আর সূক্ষা বিষয় সকলও পরিক্ষার দেখা যায়। আর আর যা হয়, দৃষ্টি সাধন কর্তে কর্তেই তা বুন্বে।

'কর্তে কর্তেই বুঝবে'—ঠাকুব এইরূপ বলায় আমাব আব কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস হইপ না। মনে করিলাম, এই কথা দ্বাবাই স্থামাকে নাবব থাকিতে ইঙ্গিত কবিলেন। আমি চুপ করিয়া ব্যিয়া নাম কবিতে লাগিলাম।

## শ্রীবিগ্রহদর্শনের উপদেশ।

কিছুকাল পরে ঠাকুর নিজ হইতে বলিলেন—শ্রীর্ন্দাবনে যত দিন থাক্বে, প্রত্যুহ মন্দিরে থেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রো, উপকার পাবে। আমি বলিলাম—ঠাকুর তো পাণরের মূর্বি, উগ দর্শন ক'বে কি উপকার হবে ? আপনাব সঙ্গে কতদিনহ তো দর্শন কর্লাম। উপকার যে কি হ'ল তা তো বুঝলাম না।

ঠাকুর কহিলেন—যেসব স্থলে ভগবদ্বৃদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রন্ধা ভক্তি অর্পণ করেন, সেসব স্থানে ওসব ভাবের একটা যোগ থাকে। ওসব স্থানে গেলেই ভিতরের ধর্মভাব সকল জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। এ কি কম উপকার ? আর এই শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহ সকল সাধারণ প্রস্তরমূর্ত্তি নন। "ভক্তমাল" প'ড়ছে ? একবার প'ড়ো।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম---শ্রীরন্দাবনেব এসব ঠাকুর কি কথা বলেন ? হাত পা নাড়েন ? সকলেই বলেন, এথানকার ঠাকুর সব জাগ্রত। কি রক্ম জাগ্রত ? ঠাকুর বলিলেন— ধাঁদের সেপ্রকার চোক কাণ আছে, তাঁরা ঠাকুরের হাত পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন। এ সব বল্লে, সাধারণ লোকে বিশ্বাস কর্তে পার্বে কেন ?

#### স্বপ্ন। গঙ্গার আবর্ত্তে নিমজ্জন।

মাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের চা-দেবার এখন বেশ স্থানদাবস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ প্রমহংসদেবের ক্পাভাজন শ্রীযুক্ত রাধাল বার্ (ব্রহ্মানন্দ স্থামী), প্রবোধচন্দ্র এবং দক্ষ
বার্ নিতা চা থাইতে আমাদেব কুঞ্জে আসেন। কাঠিয়া বাবার আশ্রিত শ্রীযুক্ত
জভয় বার্ও প্রত্যহ আসিয়া থাকেন। সকলেব চা-দেবাব পব শ্রীধব শ্রীচেত্ভচরিতামৃত পাঠ করেন।
তৎপরে ঠাকুবেব আদেশমত অভয় বার্ ইমিটেশন অফ ক্রাইট্র পাঠ ও বঙ্গান্থবাদ করিয়া সকলকে
ভানাইয়া থাকেন। ঠাকুব আজ এই পুন্তকথানিব যথেই প্রশংসা কবিয়া যলিলেন—"ইমিটেশন অফ
ক্রোইউর্টেশ নিতা পাঠের উপযুক্ত। গ্রান্থবানা যিনি লিখেছেন তিনি একজন মহাপুরুষ।

সকলে চালিয়া গেলে, গত রাত্রেব একটি স্বপ্নবুক্তাস্ত ঠাকুবকে বালিলাম। স্বপ্লটি এই—নিৰ্মাল, শীতল গলাব্দণে গণা প্র্যান্ত নামির। প্রানুল মনে স্নান কবিতেছি, কোন দিকেই আমাব দৃষ্টি নাই। অকস্মাৎ প্রবৰ্গ স্লোতে পড়িয়া গেলাম। স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। খুব সাঁতাব কাটিতে জানি বলিয়া সে দিকে আমি জ্রাফেপও কবিশাম না। পবে যখন দেখিলাম তীব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথন পাবে যাহতে প্রাণপণে চেষ্টা কবিতে লাগিলাম। কিন্তু স্রোতেব প্রতিকূলে সাঁতার কাটিতে গিয়া, স্কাক আমাৰ অবসন্ন হইন্না পড়িল।ু তথন খাতবিক্ত আন্ত হইন্না হাত পা ছাড়িয়া দিতে বাধা হইণাম। কল্পেক মুহুত পবে দেখি, অতিভন্নত্তর স্থানে আসিয়াছি। তবঙ্গপরিশুক্ত বহু বিস্তৃত আবেওজন মণ্ডলাকাবে দোঁ৷ দোঁ৷ শব্দে ঘুবিতে ঘুবিতে ক্রমশঃ নাচেব দিকে একটি অজ্ঞাতকেক্র গহৰেরে যাইয়া পড়িতেছে। আমি সেই পাকজলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পাতালতলে যাইতে লাগিলাম। চারি দিকে চাহিল্লা দেখি, স্থল-কুল কোথাও নাই। তথন ভাবিলাম, 'হাল্ল, এ কি হইল 📍 প্রম্পবিত্রতোয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকালিনী গ্রহার মধ্যে ছিলাম, ইহারই সাবস্তে পজিয়া এবন বসাতলে চণিণাম !' এমন সময়ে হঠাং মেজ দাদা গঙ্গাতীৰে আদিলেন, এবং আমাৰ জীবনসঙ্কট অবস্থা দেখিয়া উন্মন্তবং হিতাহিত জ্ঞানশূক হইয়া অমনই গঙ্গায় নাপাইয়া পড়িলেন, এবং অনতিবিল্পেই সাঁতার কাটিরা আমার নিকটে পৌছিলেন। পরে বাম হত্তে আমাকে বুকে জড়াইরা ধবিয়া, দক্ষিণ হত্তে প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া তাঁরে উপনাত হইলেন। পারে উঠিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জাগিয়া পড়িলাম।

ত ঠাকুর বপ্পটি শুনিয়া বিশিলন—স্বপ্ন যা দেখ্বে, লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। স্বপ্নের কথা হইতে হইতে মেজ দাদার কথা তুলিলাম। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম — মেজ দাদা । দ দীকা নিয়াছেন ?

ठाकूत। मोक्ना निरा थाक्रल प्रथा इ'रलरे जान्रव।

আমি। কি প্রকারে জানবো ? আমাকে কি আর বল্বেন ?

ঠাকুর। তিনি না জানালেও তুমি বুঝ্বে। এ শক্তি যারা পান তাঁদের কাছে কি আর ছাপাতে পারে ?

আমি। আপনার কথায়ই ত বুঝা গেল, তিনি দীক্ষা পেয়েছেন। তবে স্পষ্ট ক'বে বলেন না কেন ?

ঠাকুর একটি বালকেব মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন –"তা বল্ব কি ক'রে ? তিনি থে আমাকে নিষেধ ক'রেছেন।"

ঠাকুরের এই কথা গুনিয়া সকলেই খুব হাদিয়া উঠিলেন।

## শ্রীরন্দাবনের রজঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে আদিয়া দেখিতেছি, শুরুলাতাদের উদ্ভিষ্টবিচাব নাই, পরিক্ষাব পবিচ্ছন্ন থাকিবার কাহারও তেমন মতি নাই। আহাবের পর সকলে এটো হাতে মাটি মাথেন, উচ্ছিট্ট মূথে মাটি মধেন। তাঁহাদের হাতে জল দিতে গেলে, তাঁহাবা আমাকে চাপিয়া ধবেন, আব জোব করিয়া ধুলাবালি আমার হাতে মুখে ঘরিয়া দিয়া বলেন, 'এইবার পবিত্র হ'লি।' স্নান করিয়া আসিবার সময়েও আমার পরিক্ষার শবারে কাদা মাটি ধুলা ডলিয়া দেন। আমি বাগ কবিলে বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, পথের ছু দিক ছইতে বৈষ্ণব বাবাজাবা আমাকে ঠাণ্ডা হইতে উপদেশ দিয়া বলেন—"ক্রোধ কর্বেন না। আনন্দ করুন। ওতে রাধাবাণীব কুপা হয়, কুষ্ণভক্তি লাভ হয়।" শুরুলাতাদের ইহাতে আবও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আল মধ্যাহে হারবংশপাঠেব পবে শুরুলাতাদেব এসকল অনাচার অত্যাচার ও অশিষ্ট ব্যবহাবের প্রতিকাব প্রত্যাশার, ঠাকুবকে প্রশ্ন করিলাম, 'প্রীবৃন্দাবনের মাটের কি এতই শুণ যে উহা লাগাইলে উচ্ছিষ্টও শুদ্ধ হয় গুণ

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনের মাটি নয়, রক্ষ বল্তে হয়। ব্রক্তের রক্ত পরম পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের মাটির সহিত ইহার তুলনা হয় না। উচ্ছিন্টাদি সমস্তই এই রক্ষ লাগালে শুদ্ধ হয়, শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রক্তেই অধিক পবিত্র হয়।

আমি বণিবাম—বেয়ে দেয়ে উচ্ছিট হাতে মুখে বজ লাগ্লেই ওজ হবে । জল আব দিতে হবে না । ঠাকুর বলিলেন—আমি যখন প্রথম এখানে এলাম, আহারের পর জল দিয়েই পরিকার ক'রে আঁচাতাম; অজবাসীরা আমাকে বল্লেন, "বাবা, অজ-রজ লাগানেসে অউর অধিক শুদ্ধ হোতা ছায়।" আমাকে চু'দিন এইপ্রকার বলাতে আমার মনে হ'ল, 'আচ্ছা দেখি না কেন ?' তৃতীয় দিনে আমি জল ব্যবহার না ক'রে হাতে মুখে রজ মাখতে লাগ্লাম। এইপ্রকার কর্তেই মন আমার একেবারে হিধাশৃশ্য হ'ল, উচ্ছিট্টের কোন একটা সংস্কারই রইল না। গঙ্গাজলে ধুলে যেমন পৰিত্র বোধ হয়, আমার তেমনই বোধ হ'তে লাগ্ল। তার পর থেকে আমি এই রজ দিয়েই ড'লে ফেলি। পরিকারের জন্ম সামান্য একটু জল দিয়ে হাত মুখ ধুলেই হয়। এখানে ঠাকুরভোগের বাসন পর্যান্ত রজে ঘ'ষে নেয়, তাতেই পবিত্র হয়।

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম—ব্রজ-রঞ্জের নাকি বড়ই গুণ ? উহা গায়ে মাথলে নাকি সক্তুপ বুদ্ধি হয় ? রঞ্জে বিশ্বাস না হ'লে কি গুধু গায়ে মাপ্লেই সক্তুপ বুদ্ধি হবে ?

ঠাকুর বিশিলন—মেথে দেখ লেই বুঝতে পার। বিশাস কর, আর নাই কর, বস্তুগুণ যাবে কোথায় ? কিছু দিন হ'ল একটি বাঙ্গালা ভদ্যলোক শ্রীরন্দাবনে এসেছিলেন। ছুই তিন দিন বিগ্রাহাদি দর্শন ক'রে দাউজীর ওখানে এলেন। আমি তখন মন্দিরের কাছে ব'সে ছিলাম। কথায় কথায় আমাকে তিনি বল্লেন "মশায়, দেশে থাক্তে বৃদ্দাবনের কত মাহাজ্যের কথাই শুনেছি। কিন্তু কই ? কিছুই ত দেখুতে পেলাম না। রজের কত গুণ শুনেছিলাম, তাও তো কিছুই বুমুলাম না। আর দর্শটি স্থান যেমন, এও তো তেমনই দেখ্ছি।" আমি তাঁকে বল্লাম, 'রজের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনি একবার রজে পড়ে দেখুন দেখি।' তিনি একবার রজে মাথা ঠেকিয়ে বল্লেন, "কই, যেমন তেমনই তো।" আমি ব'ল্লাম, 'গায়ের জামাটি খুলে ফেলুন, সাফাঙ্গ প্রণাম ক'রে রক্ষে একবার গড়ায়ে নিন তার পর দেখুন কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। তিনি ভখনই পরীক্ষা কর্নতে জানাটা খুলে রক্ষে গড়াতে লাগ্লেন। ছ তিন গড়ান দিতেই তাঁর কি হ'ল, তিনিই জানেন, হাউ হাউ ক'রে কেঁনে ফেল্লেন। বল্লেন, "মশায় আমি যোর অবিশাসা; কিন্তু, জীবনে কখনও রক্ষেব এ গুণ ভুল্ব না।"

ঠাকুর এইভাবে অনেককণ ধরিয়া, নানা দৃষ্টাস্ক তুলিয়া, রজের অসাধারণ মাহাত্মোর কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্দণ পবে আমরা সকলে ঠাকুরদর্শনে বাহির হইলাম।

# মথুরার পথে এ। ধরের কীর্ত্তি।

আর আর দিনের স্থায় বেলা ন'টার মধ্যেই আসনের কার্য্য শেষ করিলাম। ঠাকুর আমাকে
ডাকিয়া বলিলেন—কয়দিন হরিমোহন জ্বের বড় কফ্ট পাচ্ছেন। তোমাকে
১৫ই প্রাবণ, ১২৯৭।

দেখতে চান। মনোমোহনের (মথুরার য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্চ্জন) বাসায়
আছেন। আক্রই তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। পীড়িত অবস্থায় কেহ দেখতে
চাইলে যেতে হয়। এখনই ভূমি একবার যাও।

আমি বলিলাম—'আমি পথ চিনি না, মনোমোহন বাবুর বাসাও চিনি না। কার সঙ্গে যাব পূ' ঠাকুব এখরকে ডাকিল্লা বলিলেন—কুলদাকে মথুরায় মনোমোহনের বাসায় নিয়ে যাও। কুলদা মথুরায় যায় নাই; হাসপাতালও চেনে না!

শ্রীধবেব দঙ্গে চলিলাম। সতীশও আমাদের দঙ্গে হবিমোলনকে দেখিতে চলিলেন। নানা স্থানে বৃরিষ্ধা বহু কষ্টে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা মগুরায় পৌছিলাম। স্থামিজী হরিমোহন আমাকে দেখিরা অত্যন্ত আরাম পাইলেন। কতককণ দেখানে বিশ্রাম কবিয়া শ্রীবুন্দাবনে বওনা হইলাম। শ্রীধবের মাধা গবম হইরাছে। সাবাটি বাস্তা তিনি আমাদিগকে বিষম ভোগাইয়াছেন। মনোমোহন বাবুব বাসায় আমাদের পৌছাইয়া দিয়াই, কিছু না বলিয়া অনায়াসে শ্রীবুন্দাবনেব দিকে চন্দাই, মারিয়াছেন। আমরা বাস্তা ঘাট কিছুই জানি না। বেলা প্রায় তিনটাব সময়ে কুঞ্জে পৌছিলাম। আহাবাদি করিয়া ঠাকুবের নিকটে বসামাত্রই ঠাকুব বলিলেন—শ্রীধর ভোমাদের ঠিক রাস্তা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তো ও কোন গোলমাল তো করেন নাই ?

উন্তবে আমি বলিতে লাগিলাম—কুঞ্জ হইতে বাহিব হইবার সময়েই প্রীধর হাত মুথ নাড়া দিরা 'চল্ মথুবার চল্, এবার তোদেব মথুবা দেগাব;' বলিরাই, লম্বা লম্বা পা ফেলিরা সোজা উন্টাদিকে বংশীবটে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সেথান হইতে যমুনার তীরে তীরে একবাবে রাধাবাগে লইরা গোলেন। জললের মধ্যে প্রবেশ করিরা প্রীধর বলিলেন, "সোজা চল।" আমরা বলিলাম, 'পথ কোথার গু' প্রীধব তথন জতপদে বনের ভিতবে আমাদিগকে ঘুবাইতে লাগিলেন। একই স্থানে ছই তিনবার, ঘুরিরা ফিবিয়া বুঝিলাম প্রীধরের মাথা গরম হইরাছে। তথন শীবে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই ক্রিয়া বহিলাম। একটু পরে প্রীধর উন্তব করিলেন "ময়ুব দেগ।" আমরা আব কি করি গু চুপ করিরা বহিলাম। একটু পরে প্রীধর পরিকার পথে না চলিরা রাজ্ঞার ডাহিনে বামে বনের ভিতর দিরা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমবাও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুক্ষণ জললের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইরা পড়িলাম। এই ভাবে হুর্জোগ ভূগিতে ভূগিতে, অবশেবে আমরা একটা ক্লিল্ড ময়্বদানের সন্মুথে উপস্থিত হইলাম। তথন প্রীধরকে নিকটে পাইরা আবার জিঞ্জানা করিলাম, "ভাই

**এ**ধর, মধুরা আর কতদূব ?" **এ**ধর বাস্তার উপরে প্রকাশু একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন. "নমন্বার কর। এই গাছ গোঁদাই আবিভার করেছেন।" আমরা রুক্টিকে নমস্বার করিয়া দেখি, বুক্লটির সর্ব্বাক্ষে দেবমূর্ত্তি: গোড়াব দিকে ম্পষ্টক্রপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশাদির মূর্ত্তি আপনা আপনি চইনা রহিন্নাছে। হাতে তৈরারি মাটির পুতুলের মত, এত পবিদ্ধাব দেবমূর্ত্তি বুক্ষে কি করিন্না উৎপন্ন হুইল, ভাবিয়া অবাক্ হুইলাম। সতীশ ও আমি মূর্ত্তিগুলি মনোযোগেব সহিত দেখিতেছি, সহসা শ্রীধর আবাব মন্নদানের মধ্য দিন্না ছুটিন্না চলিলেন। আমবা উহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিন্না একটি বস্তিতে পৌছিলাম। ঐ বন্তির নানা কদর্য্য স্থানেব উপব দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, আবার একটা প্রকাণ্ড মাঠে নিয়া ফেলিলেন। শ্রীধন ঐ বিস্তুত মাঠেন মাঝামাঝি পর্যান্ত কিছুক্ষণ খুব ধীবে ধীরে চলিলেন। পবে মন্ত্রদানের মধান্তলে উপস্থিত হইল্লাই আমাদিগকে কিছু না বলিল্লা লম্লা দৌড় মাবিলেন। আমবা উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম। 🕮 ধর তথন, একবাব ডাহিনে একবাব বামে, উদ্ধ্যাসে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমবা বাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না : কি কবিব ? উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলাম। এই ভোগ ভূগিয়া, অনেককণ পবে আমবা উহাব সঙ্গে যমুনার তীবে উপস্থিত হুইলাম। শ্রীধব তথন ঘাসবনেব ভিতর দিয়া ধীবে ধীরে চলিলেন। কিছু দূবে গিয়া, অকলাৎ "জগজন্বরে, জলজন্ব", বলিয়া ঘাসেব উপব দিয়া দৌড় মাবিলেন। আমবা উপায়ান্তরে না দেশিয়া উচাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। কিছু দূবে গিয়া আমবা একটি ছোট থালেব পাড়ে পৌছিলাম। তথন শ্রীধবকে বিজ্ঞাসা কবিলাম, "শ্রীধব, এ কোপায় আনলে ?" শ্রীধব বলিলেন "থাল পাব হও।" আমরা বণিলাম. "তুমি আগে যাও।" তিনি বলিলেন, "সাঁতার জানি না।" সতীশ তথন ধ্মক দিয়া বলিলেন, "এস, এবার তোমাকে জলে চ্বাব।" শ্রীধব অমনি অগ্রপশ্চাতে একবাব তাকাইয়া শোলা দৌড় মারিলেন। আমবা অমুপায় হইয়া উচাব পিছনে পিছনে ছুটিলাম। জীধব, একটা স্থানে কতকগুলি হাড় দেখিয়া তথায় দাড়াইলেন, হাড়গুলি নাড়াচাড়া কবিতে কবিতে আমাদের দিকে খন ঘন দৃষ্টি কবিতে লাগিলেন। সভীশ বলিলেন—"জ্ঞীধব ও কি কর্ছ ? ওপ্তলো যে গ্রুর হাড়! ছি:।" একণা ভ্রনিয়াই এ পব "দাড়া শালা", বলিয়া গরুব প্রকাণ্ড মেরুদণ্ডেব হাড়খানা কাঁধে তুলিলা সতীশকে তাড়া কবিলা আদিলেন। 'পাগলা শালা এইবার খুন কর্বে রে' বণিলা সভীশ দৌড় মাবিলেন, আমিও প্রাণ্ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। এএধৰ আমাদেব ধৰে ধৰে অবস্থা। এ সমরে গতান্তব না পাইরা সতীশেব সঙ্গে আমিও থালে ঝাঁপাইরা পড়িলাম। 🎒 ববও ছুটিরা আসিয়া শেই হাড় শইয়া জলে শাফাইয়া পড়িংগন। জীধৰ সাঁতাৰ জানেন না; চুবুনি খাইতে খাইতে হাচ ছাড়িয়া দিলেন। তথন সামবাও কোন প্রকাবে উহাকে টানাটানি করিয়া অপব পাবে তুলিলাম। পবে অতি কটে উহাব সভে মধুবার মনোমোহন বাবুব বাসার গিয়া পৌছিলাম। স্বামিজী হবি-মোহনকে দেখিলাম, তিনি একটু ভাল আছেন। আবোগা লাভ কবিয়াই তিনি এখানে আসিবেন। 🎒ধর মনোমোহন বাবুব নিকট হইতে আমাদের অংলথাবাব জয়ত কয়েক আনা পয়সা আদায় করিয়া

বলিলেন— ভাই, তোরা একটু ব'দ, তোদেব জন্ত ছোলাভাজ। নিয়ে আদি। এই বলিয়া এই বল

ঠাকুর শ্রীধরের এই সব পাগ্লামীর কথা গুনিয়া থুব হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আমোদ দেখিয়া আমাদেরও থুব আনন্দ হইল। ধন্ত শ্রীধর। তুমিই ধন্ত। সাধন ভন্ধন অপেক্ষাও তোমার এই পাগ্লামী শ্রেষ্ঠ।

আমি ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা কবিলাম— ঐ বৃক্ষটি কি আপনিই প্রথম বের করেছিলেন ? ঐ সব
মূর্ত্তিতে সিন্দুবাদির ফোঁটাও ত দেখ্তে পেলাম।

ঠাকুর বলিলেন—পঞ্জোশী পরিক্রমা কর্বার সময়ে ঐ গাছটি দেখি। তখন পর্যান্ত গাছটির দিকে কারো লক্ষ্য পড়ে নাই। যারা সঙ্গে ছিলেন, তাদের ঐ গাছে ওসব দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখাতেই তারা প্রচার ক'রে দেন। এখন পাণ্ডারা ঐ গাছটি দেখায়ে যাত্রীদের নিকট হ'তে প্রণামা নেন; সিন্দুরও পাণ্ডারাই দিয়াছেন।

আমি বলিশাম—'গাছটি কিন্তু বড়ই অন্ত । শুনিলাম ঐ দব দেবদেবারা নাকি দত্য দত্যই ঐ গাছে আছেন। দেবদেবাবা ওথানে ঐ জন্মলে গাছ আত্রম ক'রে থাক্বেন কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—আরে বাপু, কত দেবদেবা, ঋষি মুনি এই শ্রীরন্দাবনের রক্ষ পাবার জন্ম লালায়িত। এ স্থানে প্রত্যেকটি রজের কণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।

জাতঃপর, শীর্লাধনের রজেব মাহাত্ম্য ঠাকুবেব শীমুথে শুনিতে জানে সদ্ধ্যা হইশ। আমরাও দাউজাঠাকুবেব আরতি দেখিতে নাচে নামিয়া আসিখাম।

#### স্বপ্ন। সংসার করতে হবে না।

ভোব রাত্রিতে একটি স্বপ্ন দোখয়া মনটা বড় মহিল হহয়া আছে। অবসবমত ঠাকুরকে স্বপ্নটি ভূনাইলাম—"একটি নির্জ্জন মনোবম স্থানে পাঁচটি মহাপুরুষ আপনাপন আসনে পাকিয়া ধর্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন; আমি তাঁহাদেব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারদার ব্রন্ধচারা মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি সকলের চরণোদ্দেশে সাষ্টাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কিতি লাগিলাম। নহাপুরুষেরা আনাক্রে দেখিয়া সকলে একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি ? তুনি এখানে কেন ? কি চাও ? তোমার ধে কর্ম এখনও শেষ হয় নাই। সংসাবের টের কর্ম তোমাকে কর্তে হবে।" আমি বিলিশাম, 'সংসারকর্ম যদি আমার প্রারদ্ধে থাকে, হবে। তবে প্রারদ্ধ কর্ম তো আমার ঠাকুরেরই হাতের মুটে। তিনি যা বল্বনে তাই তো কর্ম। তা ছাড়া আবার কর্ম কি ? আছে। আমার অস্ত্রেরই হাতের

গিরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে সংসার কর্তে বলেন কি না।' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আমি আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাপুরুষদের কথা আপনাকে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কি কর্মপাশ হইতে মুক্ত কর্বেন না ? সত্যই কি তবে আমাকে আবার সেই সংসার কর্তে হবে ?" আপনি আমার প্রতি স্নেহভাবে দৃষ্টি করিয়া মাথা নাড়িয়া বিশিলেন—"না, না, সংসার আর তোমাকে কর্তে হবে না।" এই কথা কয়টি শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্পাট কি সত্য ?"

ঠাকুর বলিলেন--এসব স্বপ্ন মিণ্যা হয় না। তোমার আর সংসারকর্ম্ম কিংবা ঘর গৃহস্থালা কর্তে হবে না। স্বপ্নটি লিখে রেখো। এখন থেকে সব স্বপ্নই লিখো। স্থারও কত দেখ্বে।

### इक्क ज़िश रेवछ व महाश्रुक्ष ।

গত কলা ত্রীবুন্দাবন পরিক্রমার পথে বড় রাস্তাব ধাবে যে পুরাতন বটবুক্ষটি দর্শন কবিয়া আশিবাছি, সেই বৃক্ষটি সম্বন্ধে ছ' চাব কথা তুলিতেই অনেক কথা ছইতে গাগিল। এবুদাবনে বৃক্ষরূপে কত মনাপুক্ষ আছেন, বলা যায় না। গুরুদেব নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াতেন, বলিতে লাগিলেন-এ**ঞ্চিন আমি বেড়াতে বেড়া**তে রাধাবাগে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। যমুনাতীরে একটু নি**জ্ঞ**ন স্থান দেখে সেখানে একটি বৃক্ষের ভলে স্থির হ'য়ে ব'সে র'লাম। একটু পরেই 'সর সর' শব্দ আমার কাণে আস্তে লাগ্ল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে একটি গাছ কাঁপ্ছে। দেখে বড়ই আশ্চয়া বোধ হ'ল। আমি বৃক্ষটির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্লাম বৃক্ষ আর নাই, একটি পরম স্থক্ষর বৈষ্ণব মহাত্মা দেখানে দ।ড়ায়ে আছেন। তাঁর ছাদশাক্ষে যথারীতি তিলক, গলায় কঠা, তুলসার মালা, গতেও জপের তুলসামালা রয়েছে। আমি ভার বিষয়ে জান্তে ইচ্ছা করায় তিনি আমাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন, আর বললেন "এখানে আমি রক্ষরূপে আছি।" আরও অনেক কথা ব'লে ভিনি তথনই আবার বৃক্ষরশী হ'লেন। আমি একণা হু' একটি বৈষ্ণবকে বলায় তাঁহারা বিশাস করতে পার্বেন না, বরং উপহাস ক'রে গৌর লিরোমণি মহাশর্কে গিয়ে বল্লেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে ওবিষয় জিজ্জাসা করাতে আমি সব তাঁকে পরিকাররূপে বল্লাম। তিনি শুনে রঞ্জে গড়াতে লাগ্লেন, কাদতে লাগ্লেন; পরে আমাকে বল্লেন—"প্রভু, এসব কথা বাকে তাকে বল্বেন না ; বিশাস কর্তে পার্বে না, উপহাস কর্বে।"

ভনিলাম পরে গৌর শিরোমণি মহাশরও রাধাবাগে এই বৃক্ষরপী বৈক্ষব মহাম্বাকে দর্শন করিরা

আসিরাছিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাত্মারা আবার এথানে বৃক্ষরণে থাকেন কেন ?

গ্রাকুর বলিলেন—শ্রীরুন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। অপ্রাকৃত লীলা এস্থানে নিতাই হচ্ছে। বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা নিরুদ্বেগে তাহাই দর্শন কর্তে বৃক্ষাদিরূপে রয়েছেন; ব্রক্ষধামে বাস ক'রে আনন্দে ভক্তন করেন, আর লীলা দর্শন করেন।

আমি বলিলাম—বৃক্ষরণে যে সব মহাপুরুষ বৃন্দাবনে আছেন, তাঁহাদের ত আর সাধারণ লোকে জান্তে পারে না। বৃক্ষের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার কর্লে ওসব মহাপুরুষদের কোনও ক্ষতি হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন—এই জন্ম ব্রহ্মের বৃক্ষলভার উপরেও হিংসা নাই। অত্যাচার কর্লে তাঁদের ক্ষতি থুবই হয়। এই ত কিছুদিন হয় একটি বৃক্ষের উপরে অত্যাচার করায় ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়ে গেল।

বিষয়ট কি, জানিবার জন্ধ কোতৃহল প্রকাশ করার ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—এখানে নিকটেই একটি কুঞ্জে অনেক দিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজা গাছটিকে খব সেবা যত্ন কর্তেন। এক দিন ওখানকার একটি বৈষ্ণব যুবতা রজন্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে ধর্লেন। রাজিতে বাবাজা স্বপ্ন নেখ্লেন—একজন বৈষ্ণব প্রক্ষার তাঁকে এসে বল্লেন—"তোমার এই কুঞ্জে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবা অশুদ্ধ কাম-কলুষিত অবস্থায় বৃক্ষকে বারংবার জড়ায়ে ধরেছে। এতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে; তাই আমি এস্থান ত্যাগ কর্লাম।" বাবাজা সকালে উঠে দেখ্লেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। আমরাও যেয়ে দেখ্লাম, একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বড় বৃক্ষটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।

ঠাকুরের এসব কথা শুনিরা অবাক্ হইরা রহিলাম। মুদ্দেবে যাহা ঘটিরাছিল, সেই গোলাপ গাছের কথা আমার আজ মনে পড়িল। ঠাকুরকে সেই গাছকরটির কথা বলার, তিনি বলিলেন— যথার্থ ভাবে সেবা করতে পারলে বৃক্ষের কথাও শুনা যায়।

জীবুলাবনের বৃক্ষ সকল বাস্তবিকই অমৃত। ছোট বছ সমস্তপ্তলি বৃক্ষেরই শাগাপ্রশাপা লতার মত বুলিরা ভূমির দিকে পড়িরাছে, পাতাপ্তলি পর্যান্ত বোটার সহিত নিয়ন্থ। এমনট জার কোথাও দেখি নাই। নিধুবনে এবং অক্তান্ত প্রাচীন প্রাচীন কুমেও বনে বড় বুক্ষসকল রজে লুটাইরা বৃদ্ধি পাইতেছে। উর্দ্ধিকে কেন যে বৃক্ষ উঠে না, তাহা কিছুই বৃধিতেছি না। বহুদিনের অতি প্রাতন অনেক বৃক্ষকে ঐসকল বনে লতা বলিরা ভ্রম হর। অত্ত ব্রজ্তুমি! ভূমিরই বোধ হয় এই শুণ বে,

মন্তক ভূলিতে দের না। উদ্ধৃত প্রকৃতি ছর্ম্মিনীত লোকও শ্রীর্ন্দাবনে দীর্ঘলাল বাস কর্লে, রজঃ-প্রভাবে নতমন্তক হয়, ইহা আর অবিখাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অপরাপর শত শত দোষ থাকা সম্বেও ব্রহ্মবাসিগণের স্বভাব মৃহ এবং বিনীত দেখিতেছি।

### শ্রীরন্দাবনে তুরন্ত মশা।

**এরুলাবনে সারাদিন আনন্দ, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই আতঙ্ক। বেলা শেষ হ'তে থাক্লেই মশা**ব উৎপাতের কথা মনে কবিয়া অন্তির হইয়া পড়ি। এমন ত্বস্ত মশা আব কোথাও দেখি নাই। রাত্রি হ'লেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আদিয়া গামে পড়ে। গুমাইবাব তো ঘোই নাই, একস্থানে স্থির হইয়া একটুকু বিদয়া পাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। দারাবাত ছট্ফট্ কবিয়া কাটাই; মনে হয়, কতক্ষণে আবার ভোর হবে। রাত্রিতে ঠাকুরও ঘবে না পাকিয়া এখনও পূর্ববং বাবেন্দাতেই বসিয়া পাকেন। মাঠাকুরাণীও সমস্ত রাত্রি পাথা হাতে শইয়া ঠাকুরকে বাতাস করেন। ঠাকুর ছু'তিনবার মাঠাকুরাণীকে বিশ্রাম করিতে বলেন; কিন্ধুমা সেকথা শুনেন না, স্থিবভাবে ভোর পর্য্যন্ত মশা ভাড়াইয়া থাকেন। হাওয়া করিয়া মাঠাকুরুণ ঠাকুবেব দেবায়ই দাবাবাত্তি কাটাইয়া দেন। कुछ भनाव कामए इहेकहै करवन। शुवह कहै। ঠাকুবেব একথানা মশারি ছিল- কিন্তু তাগ তিনি বাবহাব কবিতে পান নাই। এীবৃন্দাবনে পঁছছিয়া কন্মদিন পবেই শ্রীযুক্ত রাধাল বাবু (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) এবে শ্যাগ্রত হইয়া পড়েন। ঠাকুব জাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখেন, বাধালবার সন্ধকাব গবে পড়িয়া আছেন। ঠাকুর অমনি কুঞ্জে আসিয়া নিজের মশারিখানা, দাড়ি এবং দটি লোগাব কাঠি লইয়া বাখালবাবুব ঘবে উপস্থিত হইলেন এবং রাখালবাবুব বিছানার উপবে নারবে উহা টালাইয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। আজ কথায় কথায় কুতু ঠাকুরকে ৰলিলেন, "বাবা, জীবুন্দাবনে তো হিংসা কৰ্তে নাই, কিন্তু বাত্তে মশা তাড়াতে যে হিংসা হ'লে পড়ে ?" ঠাকুর বণিলেন—ভূই মশা মাবিস্ নাকি ? ত্ব' চার দিন মশাকে কামড়াতে দে না ? পরে দেখ্বি, মশার কামড় আর লাগ্বে না।

কুতু বলিলেন—তোমাব কি মশাব কামড় লাগে না ?

ঠাকুর বণিশেন—এখন আর লাগে না। প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন খুব লেগেছিল।
এক দিন মশা ভাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে গিয়ে দেখি মশাতে হাত পরিপূর্ণ!
তখন আর কি কর্ব ? ভাড়াতে গেলেই ভো শত শত মশা ম'রে যাবে। আমি তখন
হাত পা নাড়া চাড়া না ক'রে একভাবেই রইলাম। সারা রাভ আমার এত রক্ত খেল
যে, ভোরে উঠে আমার শরীর অবশ বোধ হ'তে লাগ্ল। কিন্তু ভাতে আমার কোনও
ক্তি হ'ল না, বড়ই উপকার হ'ল। তখন প্রভিদিন আমার ম্যালেরিয়া কর হ'ত। মশা

যেদিন ওরূপ কামড়াল সেদিন থেকে আর আমার জ্বর হয় নাই। মশাতে ম্যালেরিয়ার বিষ সমস্ত চুষে নিল। সেদিন থেকে মশার কামড়ও আমার আর লাগে না। ভোরা একটু স'য়ে থাক্তে পারিস্ না ? ত্ব' এক দিন স'য়ে থেকে দেখ্ দেখি, পরে আর লাগে কি না ? আর না হয় মশাকে একটু বল্লেই তো পারিস্ যে আমায় কামড়াইও না। ভা হ'লেই ভো হয়।

কুতু। ই্যা! মশাদের বল্লেই তারা গুন্বে কি না ?

ঠাকুর—শুন্বে না ? আচ্ছা, আমি ব'লে দেই, দেখ দেখি শুনে কি না ? "মশা, তোমরা কুভুকে কামড়াইও না।" যা, এর পরে যদি তোকে মশায় কামড়ায় আমাকে বলিস্।

### সাধনে নানা অনুভূতির ক্রম।

আহাবাত্তে হরিবংশপাঠের পর আমরা সকলেই গুরুদেবেব নিকটে বসিয়া আছি, গুরুদেব নিজ ছইতেই ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন—দর্শনের বিষয় যেমন ১৮ই শ্রাবণ, ১২৯৭; শনিবার। ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে ধারে ধারে পরিন্ধাবরূপে প্রকাশ হয়, শ্রবণও ঠিক সেইরূপই হ'য়ে থাকে। শ্রবণের আরম্ভে একরূপ কিচ্**কি**চ্ শব্দ কাণের মধ্যে প্রথম প্রথম শুন্তে পাওয়া যায়। ঐ শব্দ হ'তেই যদি বিরক্ত হ'য়ে অগ্রাহ্ম করা যার, তা হ'লে অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। নাম করতে করতে বেশ নিষ্ঠাপুর্বক ঐ শব্দ শুন্তে হয়; নিষ্ঠা রাখলেই ধারে ধারে সকল প্রকার শব্দ শুন্তে পাওয়া যায়। স্মান্য শব্দের স্থায় এ শব্দ নয়, এব মধ্যে একটু বিশেষত্ব থাক্রেই। তা প্রথম থেকেই টের পাওয়া যায়। নিষ্ঠা ক্লেখে স্থিব চিত্তে ঐ সকল শব্দ শুন্লেই ক্রেমে ক্রমে কথাও শুনা যায়। তখন আলাপ করা যায়, জিজ্ঞাসাকরে উত্তর পাওয়া যায়। আলোপ না কবা পর্য্যস্ত যথার্থ বিশ্বাসটি কিন্তু হয় না। বিশ্বাসেব দৃঢ়তার সঙ্গে সজে আলাপকারীর অঙ্গাদি স্পর্শন্ত ক্রমে ক্রমে পরিকাররূপে হ'যে গাকে। এই স্পর্শ পাঞ্চতৌতিক স্পর্শ নয়। এ স্পর্শ অভ্য রক্ষের। এ সব যথন হয় তথনই ঠিক বুঝা যায়; নিয়মমত সাধন ক'রে গেলে এসব অবস্থা সকলেরই হবে। ইচ্ছা কর্লেও হ'বে, না কর্লেও হবে। ঠিক সমষ্টি হ'লেই হবে। এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। দে দব কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাদা করিলাম-এদব দর্শন স্পর্শন

প্রবণাদির জন্ত এবং নানাপ্রকার অনোকিক ঐশ্বর্য্য লাভ কর্বার জন্ত অন্ত কোনপ্রকার সাধন করতে হয় কি গ

ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তরে 'এই নামেই সব' বলিরা কিছুকল চুপ করিরা রহিলেন, পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—একমাত্র খাসে প্রখাসে নাম অভ্যস্ত হ'লে সমস্তই হয়। শরীর হইতে আমি পৃথক্ এটি পরিক্ষার জ্ঞান না হ'লে ওসব অবস্থা হয় না। 'শরীর হ'তে আমি পৃথক্ বৃঞ্তে হ'লে, শাস প্রশাসে নাম কর্তে হয়। শাসে প্রশাসে নাম করাও বড় সহজ নয়; তিন চার লক্ষ নাম কর, বা তিন চার কোটীই নাম কর শাস প্রশাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অভ্যপ্রকার। সহজ্ঞ শাস প্রশাসে একবার ঠিক্মত নামটি গেঁখে গেলেই আত্মদর্শন হয়। 'শরীর হ'তে আত্মা পৃথক্' জেনে, একটু দ্বির হ'তে পার্লেই, সেই আত্মার নানাপ্রকার ক্ষমতা জন্মে। তখন ঐ আত্মা অনেক অলৌকিক কার্য্য অনায়াসে করতে পারে।

ঠাকুরের কথার আমার শুক্তর এমের সংশোধন হইল। ২১৬০০ (একুশ হাজাব ছয় শত) নাম সংখ্যা কবিয়া প্রত্যহ ৰূপ করাও, অল্ল সময় খাসপ্রধাদে নাম জপের চেষ্টাব তুল্য নয়। স্ত্তরাং ভিতবে ভিতরে শক্ষিত হইয়া, আমার সেই সংখ্যাজপের পরিচয় আব দিলাম না।

শিক্ষাসা করিলাম, আজ্ঞার ঐপ্রকার ক্ষমতা জন্মালেও তথন কোন প্রকার অলৌকিক কার্য্য করার কি কিছু অনিষ্ট ২য় ৮

ঠাকুর বলিলেন—অনেককে দেখা গিয়াছে, ঐরপ একটু ঐশর্য্য হ'তে না হ'তেই উহা প্রয়োগ ক'রে একেবারে নফ হ'য়ে গেছেন। ঐ ঐশর্য্যতে ক'রে নানাপ্রকার সম্পদ্র্দি, রোগারোগ্য এবং ইচ্ছামুষায়া মারও সনেক অলৌকিক কার্য্য কর্বার ক্ষমতা হয় সভ্য, কিন্তু ধর্মালভের পথে উহা বিষম বিদ্ন ও প্রলোভন। ঐ সকল ঐশ্বর্যালাভ হওয়া মাত্রই শক্তি প্রয়োগ কর্তে নাই। তা হ'লেই ক্রেমে ক্রমে নানা আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর শক্তি প্রয়োগ কর্লেই অল্লকালের মধ্যে তার সর্ব্বনাশ হয়; ধর্ম কর্ম্ম ভোচ্লায় যায়, ঐ শক্তিও নফ হয়। কিন্তু উহা এমনই প্রলোভন যে, একটু কিছু হ'তে না হ'তেই শক্তি প্রয়োগ করতে ইচছা হয়। এ বিষয়ে বড়ই সাবধানে থাক্তে হয়।

#### লালসম্বন্ধে ঠাকুরের অনুশাসন।

প্রসন্ধর্কের মাঠাক্কণ এই সমরে লালের কথা জুলিয়া বলিলেন, "লালেব ভিতরে অনেক আশ্রহ্য শক্তি দেখেছি। অনেকের অভীত জীবনের এমন সব গোপনীর বিষয় তাদেব বলেছেন যাহা তারা বাজীত সংসারে আর কেহই জানে না। অনেকের ভবিষাতের কথাও পরিছাব বলে দেন। সাধারণ কথায়ও লালের এমন একটা শক্তি যে, যারা তা শুনে মুগ্ন হ'রে পড়ে। যোগজীবন ধরে বলে পড়াশুনা কর্তো, আর লাল গেণ্ডারিয়ার জললে থেকে একপ্রকার শব্দ কর্তেন; ঐ শব্দের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজীবন তা শুনে আর ঘরে থাক্তে পার্তো না; পড়া ফেলে লালের কাছে অমনই ছুটে যেত। এই সব কারণেই যোগজীবন পরীক্ষাটা পাশ কর্তে পার্ল না।" মাঠাক্রণ লালের সম্বন্ধ আরও অনেক ঐশ্বর্যের কথা বলিলেন। তখন আমিও ক্রমে ভাগলপুরে লালের ঐশ্ব্য প্রকাশের কথা বলিলাম। ঠাকুর সমস্ত কথা স্থিরভাবে শুনিয়া বলিলেন—পুনঃপুনঃ লালকে এসব করতে নিষেধ করেছি, কিছুতেই কথা শুনে না। এর পর ঠেকে শিখ্বে।

আমি একথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, কেন ? কতক শুলি লোকের জীবনের ভার আপনিই তো লালের উপর দিয়েছেন; লালের মুথে শুন্লাম, তাদেরই কল্যাণ কর্তে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে!

ঠাকুর বলিলেন—সে কি ? তুমি কি বল্ছ ? পরিন্ধাব ক'রে বল। লাল তোমাকে কি বলেছিলেন, ঠিক্ তাই বল।

ঠাকুর এভাবে আমাকে ঐ বিষয় বল্তে আদেশ করায় আমি বলিলাম—"লাল আমাকে পূর্বেও একবার বলেছিলেন, এবারেও ভাগলপুরে বল্লেন, 'গোঁদাই বৃদ্ধ হয়েছেন, এতগুলি লোকের বোঝা কত আর তিনি বহন কর্বেন ? তাই আমাদেব এই তিনজনেব উপরে দকলের ভার বিভাগ ক'রে দিয়েছেন; কতক খামাকান্ত পণ্ডিতেব উপর, কতক বিহাবী নামে একটি পশ্চিমা সন্ন্যামী গুলভাইরের উপর, আর কতকগুলি আমার উপর।'" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি কাহার ভাগে পড়েছি ?' লাল উত্তরে বলিলেন—'তুমি আমার ভাগে আছ।' ঠাকুর এদব কথা শুনিরা বলিলেন—বটে, এতটা হয়েছে ? রড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ করেছে। মহাপুরুষদের ক্রপায় সামান্য একটু সর্যপবিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্ছে। খুব শীঘ্রই ঐ কণাটুকু তুলে নিলে, সে যে নিজে কি তখন বেশ বুঝ্বে। থাম, ব্যস্ত নাই।

এই বলিয়া, আসনে উপবিষ্ট রহিয়াই ঠাকুর একবার একটু দক্ষিণে ও বামে নড়িলেন, তথনই আমার মনে হইল, 'আজ প্রলয় ঘটিল, লালের সর্বনাশ হইল, আর নিস্তার নাই।'

#### সাধনপ্রভাবে দেহতত্ত্বোধ।

কিছুক্ষণ পরে কথার কথার ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম,—'দেলতত্ত্ব শিক্ষা না থাক্লে দেহের কোথার কি রোগ, কেন রোগ, ইহা কিরপে জানা যায় ? আরোগ্যট বা কিরপে চওয়া সম্ভব ৮

ঠাকুর বলিলেন—এ শরীর থেকে আত্মা যে ভিন্ন, এটি বেশ পরিকাররূপে উপলব্ধি হ'লেই, তুল শরীরের কোধায় কি সাছে, সমস্ত ঠিক ঠিক চোখে পড়ে। তখন শরীরের উপরের ও ভিতরের সকল স্থানের চর্মা, মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ীস্থূঁড়া, শিরা ধমনী, যা কিছু আছে স্পন্ট দেখা যায়। তখন শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ বস্তুর অভাব, কোথায় কিসের আধিক্য, তাহাও ধরা যায়; পৃথিবীর কোন্ বস্তুর সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, তাহাও পরিকার বুক্তে পারা যায়।

### গৈরিক কি ?

নতীশ কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—'গৈরিকবসন পরার কি একটা অবস্থা আছে, না ধর্মার্থীরা ইচ্ছা করিলেই উচা ব্যবহার করিতে পারেন 💅

ঠাকুর বলিলেন—গৈরিকগ্রাহণ, ভস্মলেপন, দণ্ড কমগুলু ও চিম্টা প্রভৃতি ধারণ, এ সকলেরই একটা একটা বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে। সেই সব অবস্থা লাভ হ'লেই ওসব চিক্ষ ধারণ কর্নার অধিকার হয়; না হ'লে বিজ্ম্বনা, অপরাধ হয়। আজ কাল এসব বিষয়ে বিচার না থাকায় বিষম অনিষ্ট হ'চেছ। ভোমাদের ওসব নিয়ে এখন কোনও প্রয়োজন নাই। অবস্থাটি হ'লে ওসব গ্রাহণ কর্তে পার্বে। শাস্ত্রে আছে—ভগবতীর রক্ষঃ হ'তে গৈবিক হয়েছে। গৈরিক বসনকে ভগবানবন্ত্র বলে। ভগবান্ নারায়ণেব এ বসন। দেবদেবী, ঋষি মুনি, যোগী মহাপুরুষদেব উহা বড়ই আদবের ও সম্মানের বস্তু। উহা গ্রাহণ ক'রে যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে না পারলে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিকবসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দ্ বার্যাপাত হ'লে, সমস্ত্র দেবদেবী, ঋষি-মুনি, কিছু মহাজ্মাদের শাপগ্রস্ত হ'তে হয়। পুর্বেব এসব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল, শাসন ছিল, জিনিসেরও ঠিক মর্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা, কে শাসন কর্বেণ্ড তাই ফিরিওয়ালারাও গৈরিক-বসন পরছে।

# নিত্য নৃতন তত্ত্বের প্রকাশ ; পরতত্ত্ব।

মাহারাশ্বে হরিবংশ পাঠ কবিয়া কিছুক্ষণ চূপ করিরা বসিরা থাকি , ঠাকুব নিজ হইতে কোনও কথা তুলিলেই সাহস কবিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন কবি। যে দিন কথাবার্ত্তা হর, সেদিন মাঠাকুরুণও বাসার থাকেন , তাহা না হইলে প্রীধরের সঙ্গে কৃত্কে লইরা দর্শনে চলিরা যান। ঠাকুর যে দিন বাহির হন, আমরা সকলেই তাঁহার অলুগামী হইরা থাকি ; আব যে দিন ঠাকুব বাসার থাকেন, বাসার অল্লান্ত সকলে দর্শনে গেলেও আমি ঠাকুবেরই কাছে বসিরা থাকি, এবং অবসব ব্রিরা নানা বিষয়ের প্রশ্ন কবি। বিকাশ বেলা ঠাকুব কোন কোন দিন আসনেই বসিরা থাকেন ; আব আমাদিগকে ঠাকুর দর্শনে বাইতে তাড়া দিতে থাকেন। কিন্তু নিজে সে দিন উদরাক্ত একবাবের

জক্তও আসন ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। ইহার তাৎপর্য্য কি, জ্বানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুরেবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিও নিয়মিতরূপে দর্শনে যান না কেন ? একটুকু বেড়ান হইল শরীর্টিও স্কুস্থ থাকে।' .

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীরুন্দাবনে আসার পরই গুরুজা আমাকে বল্লেন - 'অস্ততঃ একটি বৎসর এখানে তোমার আসন রাখ্তে হবে। আসনে নিত্য তোমার নিকটে নৃতন নৃতন তব্ব প্রকাশিত হবে।' সেই হ'তে প্রত্যহই হু'টি একটি নৃতন তত্ব প্রত্যক্ষ হ'ছে। যতক্ষণ না অস্ততঃ একটি তত্বও প্রকাশিত হয়, আমি কখনও আসন ছেড়ে অস্তাত্র বাই না। এই জন্মই আমি প্রতিদিন দর্শন কর্তে যেতে পারি না। ওটি হ'য়ে গেলেই আমি আসন ছেড়ে উঠি, দর্শনেও যাই।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে স্তন্তিত হইলাম। কিছুক্ষণ নির্মাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর এ আবার কোন্ তর বলিলেন? তার বৈবাগা অবলম্বন কবিয়া বহু যুগ্রগান্ধ-ব্যাপী অবিচ্ছেদ কঠোর সাধন ভজনে রক্ত মাংস অন্থি মজ্জার প্রলম্ম ঘটাইয়া, প্রাচীনকালে রাহ্মণগণ যে তর একটিমাত্র আয়ন্ত করিলেই ঋষিপদবাচা হইতেন; করেক ঘণ্টা আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, ক্ষণে কণে হাসি গল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াও, এই ধর্মবিবোধা ঘোর কলিলালে সেই তব ঠাকুর প্রতিদিনই হ'টি একটি অনায়াসে লাভ কবিতেছেন। এ কি অসম্ভব কথা! আমি দ্বির থাকিতে না পাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা কবিলাম—তর কাকে বলে। তব মোট কয়টি । কিরপে সাধন কর্লে এই সব তত্ত্ব লাভ হয় । আমি মুপ খুলিতেই ঠাকুর আমাব সমস্ত ভাব ব্রিয়া লইলেন, তাই মৃত্ব মৃত্ব হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"স্বয়ং ভগবানই তর। ভগবানের ভাবের, কার্যোগ ও লালার কি আর বিরাম আছে ? তর অনস্তা। এই তর কি আর সাধনাদি ক'রে লাভ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জন্ম কঠোর সাধন ভজনে দেহপাত কর্লেও এসব ত্বের একটি মাত্র কেছ জানতে পারে না। এসব তো আর সাধনসাপেক্ষ নয় সাধনাতীত, একমাত্র ভগবানে কুপাতেই এসব তর লাভ হয়। সাধনেতে ক'রে লাভ কর্তে হলেই অসম্ভব। তাঁ কুপায় মুহূর্বের মধ্যেও সবই হ'তে পারে। জীব:মুক্ত হ'য়ে একমাত্র ভগবানের কুপায়ই লীলাতবে প্রবেশ কর্তে পারে। ইহাই পরতর।

ঠাকুরের এসব কথা শুনিরা ব্যাপারটি আমি বুঝিলাম। আর কোন কথা না বলিরা নাম করিতে লাগিলাম।

# অভিনব তিলক। শ্রীঅদৈতপ্রভুকর্তৃক সংস্কার।

শ্রীর্ন্দাবনে আসিরা, এবার ঠাকুরকে নৃতনরকম দেখিতেছি। ঠাকুরের অভিপ্রায় কি, জানি
১৯৫৭ জাবণ, ১১৯৭; রবিবার।
না; উদ্দেশ্ত কি, বুঝি না। আর তাঁহার অমুষ্ঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
করিবারই বা আমার অধিকার কোণার ? নিজ হটতে দয়া করিরা, ঠাকুর
যখন মিলিরা মিলিরা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, সুযোগ ঘটলে তথনই মাত্র হ' একটি বিষয়
জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মামাংসা করিরা লই। এতকাল ঠাকুরকে যেরূপ দেখিরাছি, এখন আর
তিনি সেরূপটি নাই। এখন তিনি অনারাসে দেবমন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ উদ্দেশে সাষ্টাক্ব প্রণাম
করেন; প্রস্তরমূর্ত্তি বিগ্রহের সন্মুখে ধরা খাত্য, প্রসাদ্জানে ভোজন কবেন; গলায় নানাপ্রকারের
মালা, আবার খাদশাক্বে গোপীচন্দন খাবা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। সোজা কথায় বলিতে
গোলে এখন তিনি সমস্ত বৈক্ষব আচারই অবলম্বন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা
করিতে ইচ্ছা হয়; কিয়, সাহসে কুলায় না।

বাহা হউক, আৰু আহাবান্তে, ঠাকু রকে ৰিজ্ঞানা করিলাম—'শ্রীবুন্দাবনে বাস কর্লেই কি এইরূপ তিশক ধারণ করতে হয় ? আপনাকে আগে কখনও মালা তিলক ধারণ করতে দেখি নাই। বলেছিলেন, স্বামাদের কোন একটা সম্প্রদায় নাই, তিলক কিন্তু তিলক তো বৈষ্ণবদেরই মত। ঠাকুর বলিলেন—তা ঠিক। আমি যথন এরিক্দাবনে এলাম, তিলক ধারণ করতে আদেশ ছ'লো। তখন কিরূপ তিলক ধারণ করবো ভাবতে লাগ্লাম। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন নিব না স্থির ক'রে, একটি নুতন রকমের তিলকের স্থপ্তি করলাম। আমার ঐ নুভন ধরণের ভিলক দেখে বৈষ্ণব বাবাক্ষারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ কর্লেন। এক-দিন পৌর শিরোমণি মশায় এসে আমাকে বল্লেন—"প্রভু, ভিলক এই প্রকারে করছেন কেন বুঝ্তে পার্ছি না। এরূপ তিলক তো কোন সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখি নাই। দয়া ক'রে এই তিলকের তাৎপথ্য আমাকে বলুন।" আমি তাঁকে বল্লাম, 'আমার কোনও সম্প্রদায় নাই; এই জন্ম মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র, যাশু প্রীষ্টের ক্রেস্ এবং মহাদেবের ত্রিশুল নিয়ে, এই এক নৃতন রকমের তিলক কর্ছি। শিরোমণি মশায় বল্লেন—"আপনি সবই করতে পারেন, কিন্তু আপনি যেটি কর্বেন সেটির অমুকরণ সহস্র লোকে ক'রে সম্প্রদায় গঠন কর্বে। স্বভরাং, শান্তব্যবস্থাসুসারেই করুন না কেন ? নৃতন সম্প্রদায় আর কেন কর্বেন ? আমার বিনীত অমুরোধ আপনি এই তিলক ভাগ ক'রে যথামত **डिनक** शांत्र करून!" आप्ति भिरतामि मभारम् कथा छत्न वल्लाम—' विवरम याश কর্ত্তব্য স্থির হয় শীষ্কই আপনি জান্বেন।' পরে একদিন শ্রীক্ষাইত প্রভু এই প্রকার

তিলক দেখায়ে আমাকে বল্লেন—"তুমি এইরূপ তিলক ক'রো!" অবৈতপ্রভু এই প্রকারই তিলক কর্তেন। তাঁর আদেশমতই আমি এইরূপ তিলক কর্ছি।

### শ্রীরন্দাবনে সাম্প্রদায়িক ভাব।

আমি বলিলাম, "জীবৃন্দাবনে আপনি যথন এসে উপস্থিত হ'লেন, মালা ভিলক না দেখে বাবাজীরা গোলমাল কর্তেন না ? এঁদের ভাব দেখে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক গোড়ামী এঁদের মধ্যে খুব বেশী। অন্ত ভেকধারী সাধুদেরও এঁরা আমল দেন না, সাধু ব'লেই গ্রাহ্ম করেন না। কেহ মালা ভিলক ধাবল না কর্লে তাকে অপবিত্র মনে করেন। আমি যত দিন না মাথা মুড়ায়ে টিকি রেখেছিলাম, আর যত দিন না মাঠাক্রণ আমার গলায় এই কন্ঠী বেঁধে ছিলেন, তত দিন বৈষ্ণব বৈরাণীরা প্রসন্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান নাই, এখন আমার এই নেড়া মাথায় চৈতন ও গলায় কন্ঠী দেখে তাঁবা বলেন, 'আহা, রূপের কি শোভাই হয়েছে, অঙ্গের কি জ্যোতিই খুলেছে।' আমি কিন্তু নিজের রূপ যথন একবার আয়নায় দেখি, পাল্টে দ্বিতীয় বার আর দেখ্তে ইচ্ছা হয় না। নেড়া মাথায় চৈতন এতই ক্র্যা দেখায়।"

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন—এখানে ভেক না নিলে বাস করাই শক্ত হ'য়ে পড়ে। আমার এই গৈরিক ত্যাগ করাবার জন্ম ইঁহারা কত চেফাই করেছেন। এমন কি, গৌর শিরোমণি মশায়েকে দিয়েও কত অনুরোধ করিয়েছেন। একদিন শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ভাগবত শুন্তি, একজন ময়লা ডে্ণের জলে খানিকটা গোবর গুলে উপর থেকে আমার মাথায় ফেলে দিলেন। পাশে শিরোমণি মশায় বসেছিলেন, জলগুলো সমস্ত তারই মাথায় পড়্লো। তিনি সব বুঝ্লেন, পরে আমাকে বল্লেন,—"দেখলেন, প্রস্কু, এদের কাগু ? চলুন, আর এস্থানে পাক্তে নাই!" এই ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। বৈষ্ণৱ বেশ না দেখ্লে এখানে বাবাজারা এরূপ সব ব্যবহার করেন।

এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, "এতকাল্যাবং ঠাকুর এখানে আসিরাছেন; না জানি আরও কত সব অত্যাচার এ সমরের মধ্যে ইহারা ঠাকুরের উপরে করিরাছে।" কথার কথার ঠাকুরের মুখে কখন কথন এসব কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই এক আধটুকু বুঝিতে পারি, না হ'লে ত এ সব বিষয় জানিবার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক, দামোদর পূজারী ও অধির প্রভৃতির কাছে বিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কিছু কিছু থবর পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিরা, আমি কিছুক্ষণ পরে নীচে আসিরা উহাদিগকে ভিজ্ঞাসা করিলাম—"ঠাকুর যথন অরুক্বাবনে এলেন, তখন এখানকার লোকেরা

ঠাকুরকে অপদস্থ করতে কোনরূপ চেষ্টা করেছিল কি ?" উহারা আমাকে বেসব কথা বলিলেন, শুনিরা অবাক্ হইলাম। তন্মধ্যে একটি বিষয় মাত্র এন্থলে লিথিয়া রাখিতেছি; ঘটনাটি এই---

# দর্শনে বিরোধী প্রভুসন্তানের উৎকট শিক্ষা।

🔊 বুন্দাবনে ঠাকুর উপস্থিত হইয়া ব্রজবাসী দামোদর পূজারীর কুঞ্জে উঠিলেন। 🛚 কম্মেক দিন পরে विनाम-काल मकारल (शाविम्मको पूर्णन कन्नरू याव। शक्त हेश वनामाज मर्सज्हे व कथा ছড়াইরা পড়িল। 🏙 বুন্দাবনে বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাতাদের আগে এই সংবাদ প্রভুপাদদের পরবারে পৌছিল। সর্ব্ধ প্রধান প্রভাবশালী সম্মানিত বৈষ্ণবনেতা জনৈক প্রভুসম্ভান উত্তেজিত হইরা বিশেষা উঠিলেন, "দে কি 🔊 এমনিই মন্দিরে যাবে 🔊 আমাদের এদে দর্শন কর্লে না, অমুমতি নিলে না। তাকে ত জানা আছে। এত সহজেই সে মন্দিরে যাবে ? আছে। দেখা যাক।" এই বলিয়া তিনি তিন চারিট প্রভুসন্তানের সহিত সমস্ত বৈষ্ণব সমাজকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট সভা করিলেন। প্রভূপাদ বিরক্তিভাব প্রকাশপুর্বকে সকলকে বলিলেন, "অবৈত পরিবারের কুলালার, মান্তনাশা, মেছাচারী এক গোসাই সম্প্রতি জীবুন্দাবনে এসেছে। সনাতনধর্ম-বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ক'রে সহস্র সংশ্র লোককে সে ধর্মান্ত্র করেছে। এতকাল অনাচারে কাটিয়ে এখন গৈরিক প'রে সল্লাদীর বেশে দে বুন্দাবনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে, অফুমতি किकामात्र अल्का ना त्राप कांगरे तम त्यांवित्सको पर्मन कत्रु ज मिलात या बहार मारूम कत्रु । এখন ভাবে মল্লিরে প্রবেশ কর্তে দেওয়া হবে কি না ৽ৃ" প্রভূপাদের প্রান্ন ভনিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা কথনই হবে না। আমরা বাধা দিব।" এই সিছাঁতৈ সহট না হইয়া প্রভূপাদ বলিলেন, "ওধু বাধা দেওয়া নয়। মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইণেই তাকে খারে বিশেষক্রপে অপমান ক'বে তাড়িয়ে দিবে।" গোবিন্দকীর স্বোমেতের উপরেও এই আদেশ করা হইল। 5' চারিটি নিতাস্ত নিরীহ বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই এ কাৰ্যো খুব উৎসাহ প্ৰকাশ কবিয়া আপন আপন কুলে চলিয়া গেলেন।

্বাত্রে কাহাবাত্তে প্রভ্নমন্তান প্রগাচ নিদ্রান্ন অভিত্ত, অক্সাৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। স্বপ্ন পেথিলেন—ভর্কর এক বন্ধ বরাহ গর্জন কবিতে কবিতে ছুটিয়া "আসিয়া প্রভ্নমন্তানকে প্রবন্ধবেগে আক্রমণ করিল। ভাতার উপরে ভাতা ধাইয়া প্রভ্নালরে নিদ্রা ভক্স হইল; 'উছ উছ' করিতে করিতে তিনি আগিয়া উঠিলেন। পরে, একটুকাল বসিয়া হাত মুধ রগড়াইয়া পুনরায় শরন করিলেন ও নিজিত হইলেন। কিছুক্দণ অতীত হইভে না হইতে আবার সেই বক্ত শৃকর ভীবণ রব করিতে করিতে প্রস্থিতীর উপরে আসিয়া পড়িল এবং বাঁছার উপর ধাছা মারিয়া তাঁহাকে অহির করিয়া তুলিল। প্রভ্ তখন 'হাউ হাউ' শক্ষে চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া পড়িলেন। কিছুক্দণ আহির অবহার থাকিয়া আঘার শরন করিলেন। এবার আর তেরন নিজা নাই। সামান্ত একটু

তক্রাবেশ হইতেই প্রভূপাদ দেখিলেন—স্বন্ধং বলদেবজী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিবা গভীর গর্জনে চারি দিক কাপাইরা বিকটদশন বিক্ষারণপূর্বক, অতি প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে লক্ষ্য করিরা অগ্রস্ব হইতেছেন। মহর্ত্ত মধ্যেই প্রভূজীর উপরে আসিয়া পড়িলেন; ঘন ঘন নিম্পেষণ ও সংঘর্ষণে প্রভূপাদের সর্বান্ধ নিপীড়িত করিয়া, মুথাগ্র ঘর্ষণে তাঁহার বক্ষঃস্থল মর্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন---"তোর এতদুর আম্পর্কা! গোঁদাইকে মন্দিরে ঘাইতে বাধা দিবি ? জানিস না তিনি কে ? তাঁহাকে সামাক্ত ভেবেছিস্? আজ তোকে শেষ কর্বো।" প্রভূজীব তন্তাবেশ ছুটিরা গেল: সজ্ঞান চমকিত অবস্থায় তিনি বরাহদেবের মৃত্যুতি: গর্জন শুনিতে লাগিলেন। কঠোর মর্দ্ধনে তাঁহার খাসকল হইরা আসিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য হইল না। পবে তিনি চীংকার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন; এবং ধীরে ধীরে দম্ ছাড়িয়া ক্রমে হস্ত ইইলেন। তথন তিনি ভাবিলেন, 'এখন কি করি ? কিসে এই অপরাধ হইতে ককা পাই ?' এইবুলাবনে শীমৎ গৌর শিরোমণি মহাশব্দক সকলেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া বিশাস করেন। প্রভুসস্থান তথনই বাত্রিতে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অকপটে সমস্ত বিববণ বিস্তারিতরূপে তাঁহাকে স্থানাইয়া ববাহের নিষ্পেষ্ণের চিহ্ন শরীরের নানাস্থানে দেখাইরা, বলিলেন, "এখন আমার কি কবা কর্ত্তব্য পূ কুপা করিয়া বলুন।" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, আপনি বিষম ছঃসাহস করিয়াছিলেন। এরপ সকলেও ভয়ানক অপরাধ হয়। রাত্রি প্রভাত হইলেই আপনি গোন্থামী প্রভূর নিকটে যাইরা ক্ষা প্রার্থনা করুন: এবং খুব সম্মানে আদর বতু করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দলীর মন্দিরে সইয়া যান।" পর্যান প্রত্যাবে প্রভ্রমন্তান তাহাই করিলেন। 🎒 গোবিন্দন্তী দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে সংজ্ঞাশৃষ্ট হইয়া পড়িলেন: তথন ঠাকুরের দেই অবস্থা দর্শন কবিরা বিদ্রোহিদল একান্ত লচ্ছিত ও অন্ততপ্ত হুটলেন। পরে সকলেই মহানন্দে ঠাকুবকে লইয়া আমাদের কুঞ্জে আদিলেন। এইরূপ অসাধারণ কোনও ঘটনা না ঘটিলে এত অল্লকালমধ্যে এ স্থানে ঠাকুবের এইপ্রকার গৌরব ও এইরূপ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত, মনে হয়।

#### সাধকের স্থরাপান কি ?

আন্ধ ঠাকুর অপরাত্নকালে আসন ছাড়িরা উঠিলেন না। ঠাকুরের কাছে বসিরা আমরা নানা বিষয়ে প্রেল্ল করিতে লাগিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের তো মাদক খাইতে একেবারেই নিষেধ করেছেন; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা ত খুব মাদক সেবন করেন। শাল্পে কি মাদক সেবন নিষেধ ?

ঠাকুর বিলিনে—মাদক সেবন সম্পূর্ণ নিষেধ; শাস্ত্রে ধর্মার্গীদের জন্ম মাদক থাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও নাই। যাঁহারা সর্ব্বদা পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়ান, ঐ সকল স্থানে থেকে সাধনাদি করেন, তাঁদের শ্রীরে অনেক ক্লেশ সহ্ম কর্তে হয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার শীত উষ্ণাদিতে শরীরটিকে স্থির রাখ্বার জন্ম তাঁদের পক্ষে মাদক সেবন প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা শুধু শরীর রক্ষারই জন্ম, উহাতে সাধনের কোন সাহায্যই করে না; বরং ভয়ানক অনিন্টই হয়, চিত্ত অন্থির হয়। যোগশান্ত্রে এবং আয়ুর্বেবদে মাদক ব্যবহারের মহা দোষ ,উল্লেখ ক'রে গেছেন। কেবল মাত্র শরীর রক্ষার জন্ম ঔষধার্থে যাহারা উহা সেবন কর্বেন, ঔষধের মত, প্রয়োজন শেষ হ'লেই আবার ছেড়ে দিবেন এই ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম—কেন ? <sup>পী</sup>দেখ তে পাই তান্ত্রিক সাধকেরা খুব মদ থেয়ে থাকেন। মদ না খেলে নাকি তাঁথাদের সাধনই হয় না। বীরাচারীরা যে খুবই মদ মাংস খান, এত সকলেই জানেন।

ঠাকুর বশিলেন—মদ খেয়ে সাধন করার ব্যবস্থা বীরাচারীদের জন্মও নাই। তবে নিজেকে পরীক্ষা কর্বার জন্ম বীরেরা উহা ব্যবহার কর্তে পারেন, এই পর্যাস্ত। তল্লেতে যে অবস্থাকে 'বার' বলেছেন, তা তো বড় সহজ নয়।

আমি বিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ অবস্থার তান্ত্রিক সাধকেরা 'বার' হন 📍

ঠাকুর বলিলেন—বার সহজে হয় না; সমস্ত পশুভাব বিনফী হ'লেই বীর হয়। কামক্রোধাদি সমস্ত রিপু যখন একেবারে নম্ট হ'য়ে যায়, তখনই বীরাচারী হ'তে পারে।

আমি বলিলাম—শাঙ্গে স্থরাপানের ব্যবস্থা নাই, বল্লেন; কিন্তু তান্ত্রিকেবা তো স্থ্যাপানের মাগান্ত্যা দেখারে বলেন—"পীতা পান্ধা পুন: পীতা যাবং পত্তি ভূতলে। উত্থায় চ পুন: পীতা, পুনর্জ্জন্ম ন বিশ্বতে॥"

ঠাকুর বণিপেন—যে স্থরাপানের এই ব্যবস্থা, তাথা বাহিরের স্থরা নয়। এ সব মাদক নয়। লোকে ইছা না বুঝে গোল করে। ভক্তিতে ক'রে এই দেহেতেই একপ্রকার স্থরা ক্ষমে; ডা থেলে ভয়ানক নেশা হয়। উহাকেই অমৃত বলে; উহা থেলে আর ক্ষম হয় না।

শামি বিশাশম— ভক্তিতে দেহেব ভিতবে হারা হয় কি প্রকারে । তাহা বায়ই বা কিরপে ।
ঠাকুর বিশেন—দেখ, যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিক্ষের কোন একটা বিশেষ
শানে একপ্রকার অনুভাবেতে ঐ স্থানের রক্তের একটা অহ্যপ্রকার পরিবর্তন হয়। ঐ
রক্ত তখন গরম হ'য়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ববশরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। কামেতেও
ঐরপ। এইপ্রকার সৎ অসৎ সকল ভাবেই মস্তিক্ষের বিশেষ বিশেষ স্থানে, এক এক রকম
অনুভবে রক্তাদির পরিবর্তন ঘটায়। উহাই শিরা ধমনী দিয়া শরীরের সর্ববত্র ছড়াইয়া পড়ে।
ভাব ভক্তি আনক্ষেও রক্তের একরূপ পরিবর্তন হয়। ভক্তিতে মস্তিক্ষের রক্তের যে অবস্থা
হয়, অভ্যন্ত বেশী হ'লেই তাহা ক্রমে গরম হ'য়ে ভাবেতে ক'রে একমত রস জালা। ঐ রস
ধীরে ধীরে টাক্রা দিয়ে চুয়ায়ে জিহবায় এসে পড়ে, ঐ রসই অমৃত। উহা য়' তিন কে'টা

খেলেই এত নেশা হয় যে, ৫।৭ দিন অনায়াদে কাটিয়ে দেওয়া যায়, আহারেরও প্রয়োজন হয় না। উহাকেই স্থরা বলেছেন; উহাই খাওয়ার ব্যবস্থা। ঐ স্থরার মাদকতাশক্তি এত বেশী যে, যাঁহারা না খেয়েছেন, বল্লে কিছুতেই বুঝ্বেন না। উহা খাওয়ামাত্র মানুষ চেতনাশূক্ত হয়—শারীর একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে; কিন্তু ভিতরের জ্ঞানের হাস হয় না, যেমন তেমনটিই থাকে, শুধু বাহ্য-জ্ঞানই থাকে না।

আমি বলিলাম—যে অমৃতের কথা বল্লেন, উহা থেতে কেমন লাগে ? রক্তেরই যথন কোন এক রকম পরিবর্তনে উহা তাহারই চুন্নান রস, তথন উহা থেলে কি কোনও অনিষ্ট হন্ন না ?

ঠাকুর বলিলেন—এক এক সময়ে উহার এক এক প্রকার স্থাদ হয়। ভক্তির ভাব সকলের সহিত উহার যোগ আছে। যে ভাবেতে ভক্তি হয়, স্থাদটিও সেই মত হ'রে থাকে। কখন লবণ, কখন মধুর, কখন বা লবণ-মধুর, আবার কখন বা তিক্তা, এইরূপ নানা স্থাদ পাওয়া যায়। ভক্তির যখন যেমন ভাব, তখন তেমন স্থাদ। আমি ভো দেখ্ছি উহা খেয়ে কোন অনিষ্টই হয় না; বরং শরীর আরও স্কুই থাকে। উহা খেয়ে দীর্ঘকাল আহার না কর্লেও কোন গ্রানিই বোধ হয় না; শরীর থুব সবল ও স্কুম্ব হয়। উহাতে শরীরের মহা কল্যাণ সাধন করে ব'লেই শাস্তে উহাকে 'অমৃত' বলেছেন। উহা যথার্থই ব্যয়ত।

আমি বলিলাম—যে ভক্তিতে এই অমৃত জন্মে, সেই গ্ডিফ কিসে লাভ হর ? আমরা ঐ অমৃত লাভ করতে পারি না কি ?

ঠাকুর বলিলেন—এই এমমৃত লাভ কর্তে হ'লে খাসে প্রখাসে পুর নাম কর। খাস প্রখাসে নাম কর্তে পার্লেই দেখ্বে ক্রমে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে। খাস প্রখাসে নাম করাই সর্কোৎকৃষ্ট উপায়।

# নামে ঠাকুরের শুক্তা ও জালা। প্রমহংসজার সান্ত্রনা।

ঠাকুরের কথা শুনিরা বলিলাম—চেষ্টা তো কম কবি নাই; কিন্তু খাদ প্রখাদে নাম করা অসম্ভব মনে হয়। নাম ক'রে যদি আনন্দ পাওরা যার, তা হ'লে বরং খাদ প্রখাদে চেষ্টা করা যায়। নাম যতদিন শুক্ত কাঠের মত নীরদ থাকে, ততদিন চেষ্টা কর্তে ধৈগ্য থাক্বে কেন ? নাম করাতে যে কি উপকার ভাষাও তো বুঝি না।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—উপকার কি হ'ছেছে তাহা এখন বুন্বে না। শুধু নাম ক'রে বাও। ক্রেমে সবই বুক্বে। খাস প্রখাসে নাম করা খুবই শক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা

ব'লে ছেড়ে দিতে নাই। প্রথম প্রথম নাম ধুব শুষ্কই বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব শাস প্রশাসে নাম কর্তে বল্লেন, কিছু দিন চেটা ক'রেই আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হ'তে লাগ্ল। কারণ, কিছু না বুঝে শুক্ষ নাম আর কতক্ষণ করা যায় ? অনেক সময়ে নাম কর্তে এত শুক্ষতা বোধ হ'তো যে, রুখা নাম কর্ছি মনে ক'রে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হ'তে। তখন একদিন প্রমহংস্কী দর্শন দিলেন, আমি বল্লাম—'রুথা বুথা এরূপ নাম আর করতে পারি না। শুক্ষ নাম নিয়ে আর কি হবে ? কিছুই তো বুঝ্ছি না। তথন তিনি একটু হেলে আমাকে বল্লেন—'শুধু আমার অমুরোধ মন্তন ক'রে নাম ক'রে যাও। ্ৰ শুক্ষ বোধ হয় হউক, ভাতে কি ? বিয়ক্তি বোধ হ'লেও ভাতে কোন ক্ষতি নাই। নাম করতে থাক, ক্রমে সব টের পাবে।' আমি পরমহংসঞ্জার কথামত আবার নাম করতে আরম্ভ করলাম। গয়াতে আকাশ-গঙ্গায়, বরাবর পাহাডে ও বিদ্ধ্যাচলে খুব নাম ক'রে ছয় মাস কাটালাম, তথন একটু একটু টের পেতে লাগ্লাম। ওখানে নানাপ্রকার অবস্থা আমার হ'তে লাগ্ল। তখন ঘুমায়ে কি জেগে আছি, এ বিষয়েও সময়ে সময়ে সংশয় ছ'তো, সে সময়ে নি:সংশয় হ'তে কথন কথন শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছি, কতই করেছি। পরে যখন স্বারভাঙ্গায় এলাম, গুরুদের একদিন দর্শন দিলেন। তাঁকে আমি আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বল্লাম: তিনি তখন আমাকে শুধু বল্লেন—'হঠযোগ প্রদীপিকা' এবং 'বিচারসাগর' এই প্রস্থ দু'ধানা এনে একবার পড়। স্মামি বল্লাম—'কোথায় পাব ?' তিনি একটি দোকানের উল্লেখ ক'রে বল্লেন—'দারভাঙ্গাতে মাত্র ঐ দোকানে এই গ্রন্থ আছে, পাঁচ টাকা দাম নিবে। যাও, নিয়ে এস গিয়ে।' আমি গুরুজীর কথামত সেই শোকানে গিয়া দেখ্লাম-মাত্র সেই ছু'খানা পুস্তকই ঐ দোকানে আছে। মূল্যও পাঁচ টাকাই নিল। আমি পুস্তক চু'ধানা পড়লাম। দেখলাম ঐ গ্রন্থ চু'থানায় যতগুল অবস্থার কথা লেখা রয়েছে সে সমস্ত গুলিই আমার লাভ হ'য়ে গেছে। ঐ সব অবস্থা যখন স্থামার লাভ হয়, ভেবেছিলাম আমার মাথা নউ হ'য়ে গেছে। গ্রন্থপাঠ শেষ হ'তেই গুরুদের আবার দর্শন দিলেন। তখন তাঁকে বল্লাম—'আগে কেন এই পুস্তক চু'খানা সামাকে পড়তে বলেন নাই, তা হ'লে তো আর এত কাণ্ড কর্তাম না। গুরুজী বল্লেন—"না, আগে দিলে ঠিক্ হ'তো না। তুমি বে বিষম গোঁড়া ছেলে, তা তো আমি বানি। ঐ গ্রন্থ ভোমাকে বাগে পড়ায়ে নিলে, এখন তুমি মনে করতে – ঐ পড়ার সংকারেই তোমার মাধার গোলমাল ছটেছে। এ সকল অবস্থায় তোমার ধধার্থ বিশ্বাস

হ'তো না। এখন তোমার অবস্থা তুমি নিজে অমুভব কর্ছ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের মুনি ঋষিরা যে সব শাস্ত্র লিখে গেছেন, তাতেও ঐ সব অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে: এখন আমিও বল্ছি, সাধনেতে ক'রে তোমার যে সব অবস্থা লাভ হয়েছে, সমস্তই সত্য। এখন ও বিষয়ে আর তোমার কোন সংশয় হবে না।" অবস্থাটি লাভ ক'রে, উহার সত্যতা প্রমাণের জন্ম শাস্ত্র দেখাই ঠিক। তাতে শাস্ত্রেও অভ্রান্ত বিশ্বাস হয়। এই পর্যান্ত বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন; পরে আবার বলিতে লাগিলেন—অনেকে আমাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করেন: কিন্তু উহার উত্তর দিতে আমার ভাল বোধ হয় না। একমাত্র নাম খাসে প্রস্থাসে নিতে পার্লেই ক্রমে ক্রমে সকল অবস্থা প্রকাশ হ'তে থাক্ষে। তথন তাহা প্রমাণের জন্য শান্ত দেখ্লেই হ'লো। শান্তই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিবে। যা কিছ প্রত্যক্ষ করবে, বাজায়ে নিবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ হ'লেই বিশ্বাস কর: আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্যাস্ত দশটি ইন্দ্রিয়দারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য বলে না বুঝি. সে পর্য্যন্ত উহা সত্য ব'লে গ্রহণ করি না। বাস্তবিক পঞ্চে দশ ইন্দ্রিয়নারা ্বাজায়ে যাহা সত্য ব'লে গ্রাহ্ম হবে, তাহাই বিশাস করা যায়। কোন বিষয় শুধু দেখে, শুনে বা স্পর্শ ক'রেই অমনি সভ্য ব'লে গ্রহণ ক'রো না : সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য বুক্লে, পরে আবার শাস্ত্র দেখো। ভাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয় হ'তে পারবে। না হ'লে ঠিক হয় না।

আমি বলিলাম—'গুনিতে পাই সমন্ত দেবদেবা, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি পঞ্চদেবতাকে সম্ভষ্ট কর্তে না পার্লে মুক্তিলাভ করা যায় না; তা হ'লে কি উহাদেব সকলকেই পূঞা কর্তে হবে ৮'

় ঠাকুর বণিশেন—সকলকেই খুব সম্মান কর্নে; অনাদর, অমর্যাদা কানোকেই কর্বে না। পূজা তাঁদের না কর্লেও চলে। পূজাদ্বারা শুধু তাদের লোক-ই লাভ হয়, মৃত্তি হয় না।

আমি আবার বলিলাম, পূজাঘারা তাঁদের সন্তুষ্ট ক'রে না গেলে, রাস্তায় তাঁরা কোন প্রকার বিদ্ন ঘটান না তো ?

ঠাকুর বিশিশন—একমাত্র ভগবানের পূজাতেই সব হয়। বৃক্ষের যেমন গোড়াতে জল চাল্লে শাখা প্রশাখা, পত্র পূজা, সর্বত্তেই ঐ জল যায়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানের পূজা দির্বাদেই সকলের তাতে সস্থোষ হয়, আনন্দ হয়।

আমার ও হরিনোহনের শ্রীরন্দাবনত্যাগসন্থরে ঠাকুরের উক্তি।

কিছুকাল্যাবং আমার মাধার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর, রাত্রের আহার

ছাড়িয়াছিলাম। অনুমান হয়, তাহাতেই এই অন্থংধর আবার উৎপত্তি।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়্নমান্থারে শুরুর প্রসাদ ব্যতীত অন্ত কিছুই দিতীয়বার

গ্রহণ করিতে নাই। বোধ হয়, এই জন্তই আজ কয়েকদিন হইতে ঠাকুর প্রত্যইই আমাকে রাত্রে ছয়

লটি প্রশাদ দিতেছেন। ঠাকুরের আহারের মাত্রা নির্দিষ্ট আছে; আমাকে প্রসাদ দেন বলিয়া
পরিমাণের অধিক তিনি কথনও গ্রহণ করেন না, নিজের আহার্যারই অংশ দিয়া থাকেন। এই

প্রকারই নাকি ব্যবস্থা। আমার এ অন্থের কথা কিছুই আমি ঠাকুরকে জানিতে দেই নাই, কারণ,
ভিনি কানিলেই হয় ও আমাকে বড় দাদার নিকটে যাইতে বলিবেন।

ঠাকুরের অনুমতিক্রমে আবিক যোগজাবন ভাগলপুরে চাক্রীর প্রত্যাশায় গিয়াছেন। আবিক মধুর বাবু তাঁগাকে মালা দিয়া চিঠি লিবিয়াছিলেন। আমিজা (হরিমোহন) বছদিন ভাগলপুরে ছিলেন। আবিলম্বে তিনিও আবার তথায় যাইতে বাস্ত হইয়াছেন। সভাশকে ঠাকুর পুন:পুন: মাত্সেবার জন্ত দেশে যাইতে বালতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সভাশ ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া ঘাইবেন না জেদ করিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে প্রমানন্দে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু মনিগুছের পীড়ার দক্ষণ মধ্যে মধ্যে বড়ই অবসন্ধ হই।

আন্ধ নিতাকণা সমাপনান্তে ঠাকুবের কাছে গিয়া বনিতেই ঠাকুর আমাব দিকে চাহেয়া বলিলেন—
শরীর ভোমার বড় কাতর হয়েছে, দেখতে পাচিছ, আধ সের ক'রে ছুধ ভোমার খাওয়া
প্রয়োজন। না হ'লে খুব সম্পুত্র হ'য়ে পড়্বে। আর রাত্রে নিয়মমত রুটি খেও।
ব্রশাচয়ের সব নিয়ম ঠিক ঠিক রক্ষা করে' চলা প্রথম প্রথম সহজ্ঞ নয়; ক্রেমেক্রেমে অভ্যাস
ক'রে নিতে হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা না কর্লে হবে কেন ? শরীরিটি
ভাল না থাক্লে কিছুই কর্তে পার্বে না। মাথার বোগ বড় খারাপ। মাথা দিয়েই
সমস্ত কাল্ল কণ্ম। মাথা খারাপ হ'লে জীবনটাই রুথা যায়। বরং কিছু কালের জ্ল্যা
ভোমার দাদার নিকটে যেতে পার। ফয়্লাবাদ অতি উৎকৃষ্ট স্থান। মাথার অমুখও
সার্বে, আর সাধনেরও কোন ক্ষতি হবে না। তোমার দাদার সক্ষেতে উপকারই পাবে।
শরীর একটু সুস্থ হ'লে আবার আস্লেই হবে।

ঠাকুরের কথা শুনিরা বুঝিলাম, শীঘ্রই আমার করজাবাদে যাইতে হইবে। স্বামিজী (হরিমোহন)
মথুরা হইতে একটু প্রস্থ হইরা এধানে আসিরাছেন। রোগের যরণার অতিশর কাতর হইরা তিনি
আমাকে বলিলেন—"ভাই, ভাগলপুরে বেশ ছিলাম, কেন আমার এ ছর্প্মতি হইল, এধানে আসিলাম ?
ধেহের এই ক্লেশ তো আর সন্থ হর না। কোনমতে একটু প্রস্থ ও সবল ইইলেই আবার আমি
ভাগলপুরে যাইব। ধর্মকর্ম তো সর্ক্রেই হইতে পারে। বরং আনীয় প্রক্রের নিকটে থাকা নিরাপং।"

কণার কণার আৰু স্বামিকীর আক্ষেণোক্তি আমি ঠাকুরকে বিলাম। শুনিরা ঠাকুর বিলেন—
তীত্র বৈরাগ্য না জন্মালে কর্মের শেষ হয় না। জোর ক'রে কি আর কর্ম কাটান
যায় ? হরিমোহনকে আমি পুনঃ পুনঃ আগে এসব কর্ম্ম শেষ করে নিতে বলেছিলাম।
এখন দেখ, সন্ন্যাস নিয়ে অমুতাপ পর্যাস্ত কর্লেন। এই অমুতাপে ওর সবই তো নফ্ট
হ'য়ে গেল। এখন দস্তরমত কর্মটি শেষ ক'রে না এলে কিছুতেই হরিমোহন স্থির হ'তে
পার্বেন না। কিছুই আর হবে না।

স্বামিজীও ঠাকুরের এসকল কথা শুনিয়া শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিবেন সম্বন্ধ করিলেন।

# বৈরাগ্য, বাসনা ও বৈধ ধর্ম।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাণ করিলাম—'কর্মা শেষ না করিলে লোকের মুক্তি হর না বল্লেন; কিন্তু এমন কি কোন উপায় নাই, যাহা অবলম্বন কর্লে মানুষ কর্মা কাটারে মুক্ত হ'তে পাবে গু'

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, থাক্বে না কেন ? তীত্র বৈরাগ্যন্তারাও মুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু প দে বৈরাগ্য কোথায় ? বিষয় হ'তে মনটিকে যখন সম্পূর্ণ ভিতরের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পার্বে, আর প্রতি খাস প্রখাসে নাম কর্তে পার্বে, তখনই আশা করা যায়। একটি খাস বা প্রখাস বাদ গেলেও হবে না; কারণ, ঐ ছিদ্রটুকু পেয়েই কত শক্ত ভিতরে প্রবেশ কর্তে পারে! এই নিজাম মুক্তির পথে মনুষ্য, গন্ধর্বে, দেবতাদি নানা-প্রকার বিদ্ব ঘটান; সকলেই এই পথে বিষম পরীক্ষা করেন। বাসনাশৃষ্য হ'য়ে তাঁত্র সাধন না কর্লে, এপথে চলা যায় না। এই জন্মই বৈধ কর্মের ব্যবস্থা। বৈধ কর্মের দারা ভোগ শেষ ক'রে নিলেই সহজ হয়।

আমি বলিলাম — যে কর্ম শেষ করার কথা বল্ছেন, সে কর্ম কি প্রকার ? চাক্রী ক'রে সংসার গুহুছালী কর ই কি কর্ম ?

স্থান—কর্ম বলতেই সংসার করা বা চাক্রী করা নয়। যাহার যে বিষয়ে আস

না করিলাম— বৈধ ভোগের কথা যে বল্লেন, তাহা কি রকম ? শাল্পমত ভোগ কর্লেই

- ঠি কিন্তু ন—বৈধ ভোগ যে কি তাহা বুঝা বড়ই শক্ত। শান্ত্রোক্ত ভোগ ত বটেই, কিন্তু ভোগ কাটাবার জন্ম প্রকৃতিভেদে ভিন্ন তিন্ন কর্ম্মের ব্যবস্থা করেছেন। যাহার ভোগই বৈধ ভোগ। শাস্ত্র দেখে প্রকৃতি অমুযায়ী ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। প্রকৃতি অমুযায়ী কর্ম বিধিমত কর্লেই ক্রমে ক্রমে ভোগ কেটে যায়।

আমি। শাহোক লক্ষণহারা কি প্রকৃতি জানা যার না ?

ঠাৰুর। প্রকৃতি জানা কি এতই সহজ ? শাস্ত্রপাঠে বা অশু কোনও চেফীসাধ্যে উহার কিছুই জানা যায় না।

আমি। তা হ'লে আন্দালে কিরপে কর্ম করবে १

ঠাকুর বলিলেন—নিজের প্রকৃতি নিজে কখন কেহ বুঝে না। এইজন্মই সদ্প্রকর আত্রায় নিতে হয়; সদ্প্রক, যাহার যেরপে প্রকৃতি পরিকার প্রত্যক্ষ ক'রে, প্রকৃতি অনুসারে কর্মের ব্যবস্থা ক'রে দেন। অবিচারে তাঁর আদেশমত কর্মা ক'রে গেলেই অনায়াসে কর্মাটি শেষ হয়। এই ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমি। এতকাল আমার সংস্কার ছিল চাক্রী করা, সংসার করাই কর্ম।

ঠাকুর বলিলেন — বাসনাতেই কর্মা; বাসনা নির্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বৈধ ভোগদ্বারাই

প বাসনা শেষ কর্তে হয়। বাসনা যার যে দিকে, কর্মান্ত ভার সেই দিকে। শুধু সংসার
করা বা চাক্রী করাই কর্মানয়।

আমি জিজাসা করিলাম—'ধর্ম লাভ কবার জন্ত ঘর বাড়ী, পিতা মাতা ছেড়ে যে লোকে আসে, সেই ধর্মলাভই তো তার বাসনা। স্থতরাং তাহাই তো তাহার কর্ম।'

াকুর বলিলেন—তা ত বটেই, তবে শুধু যদি তার ধর্মের দিকে বাসনা থাকে, তা হ'লেই সে নির্বিস্থে তাহা কর্তে পার্বে। আর যদি অস্থান্ত দিকেও বাসনা থাকে তা হ'লে বির হ'রে ধর্মামুষ্ঠান কর্তে পার্বে না। যে পরিমাণে অন্য দিকে বাসনা থাক্বে, সেই স্পরিমাণে তাকে অন্থির হ'তে হবে ও ভুগ্তে হবে। এই জন্যই অস্থান্ত বাসনা শেষ ক'রে আসতে হয়।

আমি। কর্ম বাহাতে শেষ হ'রে যাবে, সদ্প্রক তো তাহাই কর্তে বলেছেন। কিন্তু সেই প্রকার ক'রে কর্ম শেষ হ'লো কি না কিনে বৃষ্ব १

. ঠাৰুর বলিলেন—যখন দেখ্বে কোন দিকেই একটা বাসনা নাই, বিষয়ের সংস্রবেও ইক্সিয়সকল সম্পূর্ণ অনাসক্তা, নিবৃত্ত, তখনই বুঝ্বে এসব কর্মা শেষ হয়েছে।

#### গোঁসাইপ্রদন্ত উপবাতের শক্তি।

আৰু মধ্যাহে সতীশ আমাকে নিৰ্ব্ধনে লইছা গিয়া বলিলেন—"ভাই, কি করি বলু ভো 💡 আমার

ছৰ্দশা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্ৰায়ই গোঁসাই আমাকে বাড়ীতে গিয়া মাড়সেবা করিতে তাড়া দেন—আমার ত তাহা একোরেই ইচ্ছা হয় না। কর্মে যদি মাভূসেবা থাকে, গোঁসাই কি আর তাহা কাটারে দিতে পারেন না ?" আমি বলিলাম--"কিছুমাত্র না ভোগারে সহজে এ কর্ম কাটারে দিতে পার্লে তিনি কি আর দিতেন না ? ঠাকুর যাহা বলেন, অবিচারে সেক্লপ করাই ত ভাল।" সতীশ বলিলেন—"ভাই, সেটি পার্ব না, ওকথা আর বলিদ্ না। গোঁদাই ইচ্ছা কর্লে দ্বই কর্তে পারেন। শুধ বুধা বুধা আমাদের ভোগায়ে মার্ছেন। আমি উহার আশ্চর্যা শক্তি দেখে অবাক হয়েছি। জানিস্ তো আমি বোর ব্রাহ্ম ছিলাম। সহজে কিছুই বিখাস করি না; কিন্তু সোঁসাইরের অন্তুত শক্তি দেখে আমার আর অবিশ্বাস কর্বার যে। নাই। অল দিনের একটি ঘটনা শোন, বুঝুতে পার্বি।" অতঃপর সতীশ আমাকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—ভাই, উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লইবা-ছিলাম, সে সকল ব্যাপার তো সবই জ্বান। "কিছুদিন হয় পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মা আমাকে ৰাড়াঁ যাইতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলাম। সমস্ত ছাড়িয়া তথনই পদব্ৰঞ্জে জীবুলাবনে যাত্ৰা কবিলাম। বাস্তায় যে কত অবস্থায় পঞ্জিলাম, কত ভোগই ভূগিলাম, বলিতে পারি না। অনেক কটের পরে এর্বনাবনে আদিলাম। তখন প্রতিদিনই গোঁদাইয়ের দক্ষে আমার ঝগড়া হইত। এখানে আদামাত্রই গোঁদাই আমাকে বলিলেন—'তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্ববদা তোমার উপরে রয়েছেন, শাস্ত্রমত গিয়া আদ্ধাদি কর। তাতে তাঁরও বিশেষ কল্যাণ হবে, তোমারও উপকার হবে।' আমি গোসাইকে বলিলাম—উপবীত ত্যাগ ক'রে আমি ব্রাক্ষ হয়েছিলাম। শান্ত্রমত শ্রাদ্ধ কিরুপে কর্ব গ গোসাই বণিলেন—'উপবীত আবার গ্রহণ কর তা হ'লেই হ'ল।' আমি বলিনাম—"গ্রহণই যদি করব, তবে আর ত্যাপ করিলাম কেন ৷ উপবীতের যদি তেমন কোন গুণই থাকত, তবে কি আর উহা তাাগ করতাম —না ত্যাগ করতে পার্তাম ?" গোঁসাই আমার একথা <del>গু</del>নিয়া পুব তেজের সহিত বলিলেন— "বটে, উপবীতের গুণ নাই! সে ভাবে উপবীত পাও নাই, তাই; তেমন ভাবে ব্রাহ্মণে উপবীত দিলে সাধ্য ছিল তুমি ত্যাগ কর ? উপবীতের গুণ দেখ্বে ? আছে৷ আমি তোমায় উপৰাত দিচ্ছি তুমি তা ত্যাগ কর দেখি নি ?" এই বলিয়া কিছুক্ষণ পরে গৌনাই আমার পলার এক পাছা উপবীত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন—"সতীশ, এই উপবীত এখন তুমি एकन एम्थि।" जारे, शौनारे जैनवीज पिरन अमिनरे आमि जेश किनन्ना पिन, मरन मरन विन्न করিয়া রাখিরাছিলাম—জেদও আমার খুবই হইরাছিল। গোলাই বধন ঐ কথা বলিরা আমাকে উপৰীত দিলেন, আমি উহা দেই মৃহুর্জেই ফেলিয়া দিতে যেমন উপবীত ম্পর্শ করিলাম, আমার কেমন এক অবস্থা হইল, দর্মশরীর ঘন ঘন শিহরিরা উঠিতে লাগিল, ভিতর হইতে প্রেগে গায়ত্রী-মন্ত্র উঠিতে नांत्रिन, जिल्दा रूपन बक्ते चभूसं चानत्यत्र केक्न्रांत्र हरेन। नर्सात्र चापात्र चयत्रत्र रहेन्ना शक्ति,

আমি তথন কান্দিতে লাগিলাম, প্নঃপুনঃ গোঁসাইকে নমস্বার করিতে লাগিলাম, তাই বলি, ভাই, আমি তো বছবার দেখেছি, খোঁসাই সবই কর্তে পারেন। তবে বৃধা বৃধা আমাদিগকে ভোগাচ্ছেন কেন? সতীশের কথা শুনিরা আমার কিছুই আশ্রুয়া বোধ হইল না। ঠাকুর আমাকে ব্রন্ধার্থা দেওরার পর হইতে আমার নিজেরই জীবনে যে সব আশ্রুয়া ব্যাপার অম্ভব করিতেছি, তাহা মনে করিরা ভাবিলাম—'এ আর কি ?' আমার অম্ভুত অম্ভূতির কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাধিরা সতীশকে বলিলাম—"এ সব দেপিরাই তো ঠাকুরের কোন কথা আর অগ্রাহ্য কর্তে সাহস হয় না।"

সতীশ আমাকে তাঁহার রিপুর উত্তেজনা সম্বন্ধে যে সমস্ত শোচনীয় ছর্দ্দশার কথা বলিলেন, শুনিয়া বিশ্বিত হইলাম। আমি তাঁহার ত্বরবন্ধার বিবরণ শুনিয়া বাথিত মনে চূপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্দণ পরে আমি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি বলিলেন—"সতীশ তাঁর যে সব অবশ্বার কথা তোঁমাকে বল্ছিলেন, তাতে বুঝা যায়, এখানে তাঁরে আর থাকা ভাল নয়। তাঁকে বলে দাও, অন্তর্ত্ত গিয়ে থাকুন।"

আমি ঠাকুরের কথামত আদিয়া সতীশকে সব বলিলাম। সতীশ আমার উপরে বিরক্ত হইয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"যা যা, বাাটা, গোসাই আমাকে বল্তে পারেন না ?" তথন আমি আদিয়া ঠাকুরকে ঐকথা বলাতে ঠাকুর সতীশকে ভাকিয়া বলিলেন—"সতীশ তোমার ভিতরের যেরূপ অবস্থা, স্ত্রীলোক হ'তে দূরে থাকাই ভাল। এখানে যথন স্ত্রীলোক রয়েছেন, তথন তুমি অহ্যত্র গিয়ে থাক। আহারাদি এখানে ক'রে যেও, থাকার বন্দোবস্ত অহ্য কোথাও ক'রে নেও।"

ঠাকুরের কথা গুনিরা সতীশ একেবারে গাফাইয়া উঠিলেন। থুব তেজের সহিত বলিতে গাগিলেন—"কেন, আমি যাব কেন ? ব্রীলোক সব এখান থেকে চলে যাক্। ওদের অন্তর যেতে বলেন না কেন ? সল্লাসীর আশ্রমে স্ত্রীলোক কেন থাক্বে ? আমি কথনও এখান থেকে যাব না।" সতীশ এই কথা বলিয়াই ঠাকুরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তথনই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন—"সতাশের মা'র যে কি বিষম অবস্থা, বলা যায় না। সময়ে সময়ে তাঁর আলার আঁচ আমার ব্কে এসে লাগে। তাতেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়ি।" ঠাকুব বলিলেন—"পত্তশান্ধ না ক'রে এই ভাবে সতীশ এসেছেন বলেই নানাপ্রকার উৎপাত ভোগ করছেন।"

#### আছে প্রেতাত্মার যন্ত্রণার শান্তি।

আমি তথন বিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাচ্চে কি যথার্থ ই প্রেডাম্মার ক্লেশের শান্তি হয় ? ঠাকুর এখানকার একটি অল্ল দিনের ঘটনার উল্লেখ করিলা বলিলেন—"একদিন আমি বয়ুনার তীরে তীরে কালীদহের নিকটে উপস্থিত হ'তেই, একটি প্রেত এসে আমার সম্মুখে প'ড়ে বিষম ছট্ফট্ করতে লাগ্লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লাম—"ওরকম কর্ছেন কেন ?" প্রেত বললেন- 'প্রভু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আর এ ক্রেশ সহ্য কর্তে পারি না। শত সহস্র বুশ্চিক আমাকে সর্ববদা দংশন করছে। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ ক'রে দিনরাত আমি দৌড়াদৌড়ি করছি। মুহূর্ত্তের জন্ম আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' আমি তাঁকে বল্লাম, "আপনার কোন্ পাপে এই দও।" প্রেত চাৎকার ক'রে কেঁদে বল্লেন 'প্রভু, এখানে আমি \* \* \* মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবায় যে সমস্ত অর্থাদি পেতাম, সেবাতে না লাগায়ে তাহা আমি ভোগবিলাসে ও বদ্মাইসীতে উড়াতাম। এটিই আমার গুরুত্তর অপরাধ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্লাম—"কিসে আপনার এই ভোগের শান্তি হবে ?" প্রেতাত্মা বল্লেন—'আমার শ্রান্ধ হয় নাই; শ্রান্ধ হ'লেই এই ক্লেশের শাস্তি হবে। আপনি দয়া ক'রে আমার শ্রান্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিন'। আমি বল্লাম— "কি প্রকারে ব্যবস্থা কর্ব ?" প্রেড বল্লেন—'আমার আন্ধের জন্ম দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর হাতে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত আমার শ্রান্ধ করে নাই। আপনি দয়া ক'রে ঐ অর্থ আনায়ে কতক ঠাকুর সেবায় দিয়ে দিন; বাকি টাকা দ্বারা আমার কল্যাণার্থে আদ্ধ ক'রে, মহোৎসব কর্লেই আমি এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচি। প্রেছের কথা শুনে আমি সেই মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নিকটে গিয়ে সমস্ত বল্লাম। পরে এসব ব্যাপার সেই প্রেতের ভাইপোকেও বিস্তারিতরূপে জ্ঞানান হ'ল। তিনি ভেবেছিলেন ঐ অর্থের আর কেহ খোঁজই নিবে না। যা হোক্ ভিনি সমস্তগুলি টাকা দিয়ে বিধিন চ শ্রাদ্ধটি কর্লেন। মহোৎসবাদিও হ'ল। পরে সেই প্রেতের ঐ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। क्रिक्मिन इय्र. এथानে এই ঘটনা হ'য়ে গেছে।"

### होत्रचाटि त्रीकानाना !

সন্ধার একটু পূর্ব্বে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। যমুনাব ভারে তারে গিরা চারখাটে পৌছিলাম। দেখানে ঠাকুর একটি রক্ষের মূলে বসিরা, পরপারের বেলবাগের দিকে চাহিরা রহিলেন, অল্পন্ধ পরেই সমাধিত্ব হইরা পড়িলেন। কিছুক্প স্থিরভাবে নাম করিরা কাটাইরা, সন্ধার পরে আমরা কুঞে ফিরিলাম। কুতু তাড়াতাড়ি এক ঘটা লল আনিরা ঠাকুরের উচিরণ ধোরাইরা দিতে সিঁছির ধারে স্বাড়াইলেন। ঠাকুর তামাসা করিয়া কুতুকে বলিলেন—'কুতু আজ কভগুলি বেড়ালের ও মাড়িয়ে এসেছি। পায়ে গুগুলি জড়ায়ে রয়েছে।' কুতু 'তা বেশ, তা বেশ'

ৰণিয়া চরণ ধরিতে উপক্রম করামাত্রই ঠাকুর পা ছটি সরাইয়া লইয়া বলিলেন—'আরে, থাম্ না, পায়ে যে বিক্রী গু লেগে রয়েছে।' কুতু বলিলেন—'তা হোক্ না, ওতে আমার একটুও ঘুণা নাই। আমি রগ্ড়িরে বেশ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিছি।' ঠাকুর বলিলেন—'আরে, তোর হাতে যে গুলাগ্রে।' কুতু একটু হাসিয়া বলিলেন—'ও কি বল্ছ, তোমার পায়ে যে লেগে রয়েছে ও আবার ও কি ?' ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। আমি কুতুর এই ভাবটি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আহা! ঠাকুরের জীপাদপল্লে যাহা লাগিয়া আছে, তাহা কি আর ও আছে? তাহাতে আবার ঘুণা কি ? ঠাকুরের উপরে কতদ্র শ্রমা ভক্তি জন্মিলে এই প্রকার ভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়, আমি তাহা কয়নাও করিতে পারি না। ধন্ত কুতু!

শামরা সকলে বারেন্দার আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি, কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, যধুনাজীরে যথন আমরা সকলে ব'সে ছিলাম, তথন তুমি সমাধির অবস্থার 'ডুব্বে না, ডুব্বে না,' ব'লে খুব ছেসেছিলে কেন ? ঐ কথা তুমি কাকে বলেছিলে ?"

ঠাকুর বলিলেন—'আর কাকে বল্ব গ' কুতু বলিলেন—খুলে বল না কেন । ঠাকুর বলিলেন—"ওঠ্!
একবার যমুনাতারে গিয়ে বস্তেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন, আমাকে বল্লেন—"ওঠ্!
একবার যমুনায় 'বাচ্' খেলি গিয়ে।" কৃষ্ণের কথায় নৌকায় উঠ্লাম। কৃষ্ণ নৌকার
গলুইয়ের উপরে ছিলেন। মাঝ যমুনায় নৌকাখানা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে
ধর্লেন। নৌকা তখন ভূবে ভূবে। নৌকায় যাঁয়া ছিলেন, সকলে একেবারে চীৎকার ক'রে
উঠ্লেন। আমিও দেখ্লাম, কৃষ্ণ নৌকাখানা ডোবান ডোবান। তখন মনে হ'ল, কৃষ্ণ ভয়
দেখাছেন। এ নৌকা কখনও ভূব্বে না। নৌকা ভূব্লে তো শুধু আমরাই ভূব্বো না,
কৃষ্ণ বখন নৌকায় আছেন, গলুই দিয়া জল উঠ্লে কৃষ্ণই আগে ভূব্বেন। তাই সকলকে
বলেছিলাম, 'ভয় নাই, ভূব্বে না, ভূব্বে না, এসব কৃষ্ণের চালাকা।"

কুড়। তৃমি ক্ষকের দলে গেলে, আমাদের নিলে না কেন ?
কাকুর। ওরে, সে যে বড় ছোট নৌকা। তাতে কি আর বেশী লোক ধরে ?
মাঠাক্কণ বলিলেন—স্থোমাদের থেলা বরং দেখতে দিতে। তাও তো দিলে না।
কাকুর বলিলেন—তাতে আর লাভ কি হ'ত। একটা চিত্র দেখার মত দেখতে বই
ভো নর।

মাঠাক্ষণ কৰিলেন—তাই বা কতি কি ছিল ? 'নাই চেরে কাণা ভাল।"
মাঠাক্ষণ, কুতু এবং ঠাকুর, শীক্ষকের গীলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন;
ক্যি আমি ভাষার কিছুই বুবিলাম না।

কুতু, ঠাকুরকে বলিলেন—বাবা, গেণ্ডারিয়ার যখন ছিলাম তথন তুমি আমাকে চিঠি লেখ নাই কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—তোকে আবার চিঠি লিখ্ব কি ? তুই তো সর্বাদা আমাকে দেখতে পেতিস্।

কুতু বলিলেন—দেখ্তে পেতাম ব'লে কি তোমার আর চিঠি লিখ্তে নাই ?
ঠাকুর বলিলেন—দেখ্তে পেলে, কথা শুন্লে আর চিঠিতে দরকার ?
কুতু বলিলেন—দেখতে তো পেতাম; কিন্তু কথা তো সর্বাদা শুন্তে পেতাম না।
ঠাকুর বলিলেন—সর্বাদা কথা শুন্লে কি আর ভাল লাগ্তো ?

আমি একটু ফাঁক পাইয়া কুতুকে জিজ্ঞানা করিলাম—কুড়ু! আজকাল ভোমাকে মশার কামড়ায় না ?

কুতু বলিল—কামড়াবে কেন ? বাবা যে মশাদের নিষেধ করেছেন। অনেককণ ইছাদের এই প্রকার কথাবার্দ্তার পর আমরা শরন করিলাম।

### মাঠাক্রুণকে ঠাকুরের সঙ্গে রাখার কথা।

গতকল্য সতীশ রোধের মাধার ঠাকুরকে যে সকল কথা বলিরাছিলেন তাহাতে ভাবনা হইল,

ব্লি ঠাকুর আবার মাঠাকুরাণীকে অন্তর যাইরা থাকিতে বলেন। ঠাকুর

ত বলিরাছিলেন যে, মাঠাকুরণ সলে থাকিলে আশ্রমের মর্য্যাদা লক্ষ্যন

হয়। মাঠাকুরণকে সলে রাথিরাছেন। ইহা কি ঠাকুরের নিজের ইচ্ছার, না পরমহংসলীর আদেশে
তাহা ব্লিতেছি না। এ বিষয় জিল্লাসা করার আরম্ভমাত্রই ঠাকুর মৃদ্ধ মৃদ্ধ হাসিরা বলিতে লাগিলেন—

পিকুকাল হয় একদিন গুরুদ্দেব আমাকে সৃক্ষ্য শরীরে লইয়া সিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে

যুক্ততে লাগ্লেন। পরে আমাকে মক্ষার পর্বতে নিয়ে উপস্থিত কর্লেন। সেখানে

দয়া ক'রে তিনি আমাকে উর্জ্বতো ক'রে দিলেন। বহুকাল ধ'রে উর্জ্বতো হ'তে আমার

একটা ইচ্ছা ছিল। আমার ঐ অবস্থা হওয়ায়, আমি ওর জন্ম বিশেষ ক'রে বল্লাম, দয়া

ক'রে ওঁকেও তিনি সে অবস্থা দিলেন। পরে একদিন গুরুদ্দেব এসে আমাকে বল্লেন,

'তুমি ত সম্পূর্ণ নিরাপৎ হয়েছ। তুমি পাহাড় পর্বতেই থাক, আর বাড়া ঘরেই থাক,

সর্বত্তেই তোমার অবস্থা একই প্রকার। ওঁকে তুমি এখানেই রাখ; ভালই হবে।'

গুরুদ্দেবের আদেশমতই আবার ওঁকে আনা হয়েছে। না হ'লে, আমি তো উত্তরকুরুতেই

যাব মনে করেছিলাম।

ঠাকুরের কথা গুনিয়া বড়ই লচ্ছিত হইলাম। ভাবিলাম, 'হার রে! কি ছর্দ্ধশা। ঠাকুরের কার্ব্যেও আমার আবার প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল।' বাহা হউক, একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—
উত্তরকুকতে কি যাওয়া বায় ?

ঠাৰুর বলিলেন—যাওয়া যাবে না কেন, তবে বড় কফ ।

আমি বলিলাম—শুনিতে পাই মানসসরোবরে ও কৈলাসে নাকি কেহ যেতে পারে না 📍

ঠাকুর বলিলেন—পার্বে না কেন ? হঠযোগ খুব অভ্যাস ধাক্লেই পারে। না হ'লে যাওয়া অসম্ভব হয়। সেদিন যে পরমহংসটি এখানে এসেছিলেন, তিনি কৈলাস হ'তেই এসেছেন।

#### কৈলাস্যাত্রার বিবরণ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই সাধুটির সঙ্গে পুর্বেষ্ধও কি আপনার পরিচয় ছিল ? তিনি কিন্নপে গিরেছিলেন ?—একা, না সঙ্গে আরও কেহ ছিলেন ?"

ঠাৰুর বলিতে লাগিলেন—"কয়েক বৎসর পূর্বেব ঐ পরমহংসটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একটি হঠযোগী সাধু, এই পরমহংস এবং আমি কৈলাসে যাওয়ার সকল্প ক'রে যাতা কর্লাম। অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি থুব বড় পর্ববতের নিকটবর্ত্তী হ'লাম। একটি লোক এসে আমাদের যাওয়ায় বাধা দিয়ে বল্লেন—"ঐ পাহাড়ের উপর বেতে ছকুম নাই।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, কেন ? তিনি বল্লেন, "ঐ পাহাড়ে মানুষ উঠ্লেই পাথর হ'য়ে যায়।" তাঁর কথায় সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাদের বহু দূরে পাছাড়ের উপরে তিনটি মামুষ দেখায়ে বল্লেন—"ঐ দেখুন, উহারা সব পাথর হ'য়ে রয়েছে।" ঐ পাছাড়ে উঠ্বার পথে পাছাড়েরই ধারে একখানা বড় পাণরে বড় বড় অক্ষরে খোদা রয়েছে—"অত্র অত্যেন গচ্ছন্তি।" পাহাডের ঐ প্রকার অবস্থা দেখে √ युधिछित्र न्यर्श याश्वरात्र नमरत्र ঐ कथा निर्ध शिरत्रहिलन, भारह क्ट ঐ भर्प हरन विभन्न হন। আমরা ঐ সব দেখে ওদিক্ দিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্ল ত্যাগ কর্লাম। হঠযোগ আমার অভ্যাস নাই, পথে আরও কত প্রকার বিদ্ন থাক্তি পারে, এই ভেবে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু ঐ সন্ম্যাসী তু'টি ফির্লেন না। তাঁরা বল্লেন—"অগ্নির অভাব আমাদের হবে না, সঙ্গে 'চক্মকি' আছে। রাস্তায় যদি অল পাই তা হ'লে আমাদের ক্রিয়া চল্বে; ক্রিয়াটি চল্লে আমাদের শরীরের কিছু হবে না।" ঐ কথা বলে তাঁরা অল্ড পথ ধ'রে একটু খুরে চলে গেলেন। এবার ব্রীবৃন্দাবনে এসে সেই পরমহংসটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল।

রাস্তার সমস্ত বিবরণই তিনি আমাকে বল্লেন। শুন্লাম—উঁহারা পাহাড়ের পথে অনেক দিন চলে মানসসরোবরে উপস্থিত হলেন। কৈলাসে যেতে হ'লে মানসসরোবর দিয়েই ষেতে হয়। কৈলাসের সমস্ত যাত্রী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্যাস্ত ওখানে অপেকা করেন। সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে মানসদরোবরের মধ্যে মহাদেবের রথ ওঠে। বাঁদের ঐ রথের চূড়াটিও দর্শন হয় তাঁরাও কৈলাসে যাত্রা করেন, অবশিষ্ট সকলে থেকে যান। যদি কেই রও বা চূড়া দর্শন না পেয়েও কৈলাসে যান, তাঁর কৈলাসে গিয়ে মহাদেব দর্শন অদৃষ্টে ঘটে না। কৈলাসের যাত্রীদের মহাদেব দর্শনের ঐটিই পরীক্ষা। হঠযোগী সাধু ও পরমহংস মানসসরোবরে গিয়ে, নির্দ্দিষ্ট দিনের বিলম্ব আছে জেনে, মানসসরোবর পরিক্রমা কর্লেন। পরিক্রমায় তাঁদের সতের দিন লেগেছিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে সরোবরের চারি দিকে সহস্র সহস্র সাধু মহাত্মাদের 'হর হর বোম বোম' শব্দ উঠ্ল, ফুল বিবপত্র, ধৃপ ধৃনা চন্দনাদি নিয়ে সকলেই সরোবরে মহাদেবের পূজা আরতি কর্তে লাগ্লেন। ঐ সময়ে মানসসরোবরের জল পাক দিয়ে খুব ঘুরুতে লাগ্ল। সকলেই মহাদেবের স্তব-স্তুতি কর্তে কর্তে সরোবরের দিকে তাকায়ে রইলেন। যথাসময়ে পাকজলের মধ্যস্থলে স্থবর্ণরথের চূড়া উঠ্ল। পরমহংসটি উহার দর্শন পেয়ে কৈলাদের দিকে চল্লেন; কিন্তু হঠযোগী সাধুটি চূড়া দর্শন পেলেন না, কাজেই ওখান হ'তে ফিরে এলেন। পরমহংসটি আরও কয়েকটি মহাত্মার সঙ্গে কৈলাসে গিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। কৈলাস্ পর্বতের ১০৮টি শৃঙ্গ একটির পর একটি শৃষ্ণলামত উঁচু; প্রত্যেকটি শৃঙ্গই শিবলিঙ্গের ' আকার। ঐ সকল শৃঙ্গকেও শিবলিঙ্গ বলে। ঐ সকল শিবলিঙ্গ পরিক্রমা ক'রে কৈলাসে ওঠ্বার নিয়ম। এক একটি শৃঙ্গ পরিক্রমায় প্রায় এক এক দিন লাগে। শুন্লাম ১০৮টি শৃঙ্গ পরিক্রেমায় ওঁদের ঠিক ১০৮ দিনই লেগেছিল। ঠিক শিবচতুর্দ্দশীর দিনে কৈলাসের উপরে মন্দিরের নিকটে উহারা উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে রাত্রে আপনা আপনি মস্দিরের দরকা খুলে গেল। সকলে তখন মস্দিরের মধ্যে প্রভাক্ষভাবে সাক্ষাৎ মহাদেব ও ভগবতীর দর্শন পেলেন। এই দর্শন বেশী সময়ের অবস্থ হয় না, ৩।৪ মিনিট মাত্র। পরমহংসটির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অনেক কথা হ'ল। এ৪ বৎসর পরে এবার ভাঁর সঙ্গে আমার দেখা।"

### তিব্বতে বাঙ্গালী বাবু।

ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনেছি তিব্বত দেশেও অনেক ভাল ভাল বৌদ্ধ লামা যোগী আছেন। সে সব স্থানে আমরা যেতে পারি না ?"

চাকুর বলিলেন—আগে বরং এ দেশের সাধুরা যেতে পার্তেন। এখন আর সেখানে বাওয়ার যো নাই। একটি বাঙ্গালী বাবু সেখানে যাওযার পর থেকে যত বিদ্ন ঘটেছে। সেখানে আইন হয়েছে এখন তিক্বতে আর কারও ঢুক্বার হুকুম নাই।

विकाम क्रिनाम---वानानीि वाखवाद कि चटिहिन ?

ঠাৰুর বণিলেন—কিছুকাল হয় ছন্মবেশে একজন বাঙ্গালী বাবু তিববতে গিয়ে সে দেশের ভাষা শিখ্তে লাগ্লেন, আর গোপনে গোপনে ঐ দেশের নক্সা আঁক্তে আরম্ভ কর্বেন। অবশেষে ধরা পড়াতে আর তিনি দেশে আস্তে পারবেন না, রাজার এরূপ আদেশ হ'ল। বাঙ্গালী বাবৃতি রাজার পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলেন, এবং দেশে যাতে আবার ফিরে আস্তে পারেন, সে বিষয়ে স্থবিধা করে দেবার জ্বন্ম তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্লেন। বিপন্ন শরণাগতকে পরিত্যাগ করতে নাই ব'লে পণ্ডিভন্ধী তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পরে পণ্ডিভন্সীর কথামত তিনি শপথ করলেন, দেশে এসে তিনি ঐ ভাষা আর অশ্য কাকেও শিখাবেন না। আর তিব্বতের রাস্তা ঘাটের পরিচয় কাকেও দিবেন না। রাজপণ্ডিত মহাধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি ঐকপা বিশ্বাস ক'রে, সেই বাঙ্গালী বাবুটিকে কাজে তুলে গভার রাত্রে পাহাড়-পথে প্রায় ৪া৫ ক্রোশ চলে একটি নিরাপৎ স্থানে পৌছায়ে দিলেন। বাবুটি কলিকাতা এসেই সমস্ত প্রকাশ ক'রে দিলেন এবং ভিববতী ভাষাও শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই কথা ক্রমে তিববতে প্রচার হওয়ায় সেখানকার রাজা সেই পণ্ডিভজীকে বিষম দণ্ড দিলেন। একটা চামড়ার ভিতরে তাঁকে পুরে চার भिक **मिनारे** क'रत नमोर्ट प्रवारा मिरलन। এकक्कन लामा-श्वरू किছ्मिन इर **प्या**मारक এলৰ কথা বলেছেন। তিনি আরও বললেন—"রাজা যদি আমাদের মত দল হাজার লোকেরও মাথা নিয়ে, যোগীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদ্দীকে ছেড়ে দিতেন, সমস্ত দেশের লোক ভাতে थूनी र'छ। शुक्रको मकल विषरग्रहे मर्ववाद्यार्थ ছिल्लन, त्राकाश्व उँ।एक शूदहे मन्प्रान श्व পুৰা করতেন: কিন্তু এরূপ কঠোর শাসন না হ'লে, দেশ রক্ষা শক্ত হবে স্থির ক'রে দেশের সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে এভাবে জাবন নাশের দণ্ড দিলেন। সেই লামা-সাধৃটি এসে পুনঃপুনটে "বেইমান বাঙ্গালী, বেইমান বাঙ্গালী" বলতে লাগ্লেন। বাঙ্গালীদের উপরে তিব্বতীদের এখন আর বিশ্বাস নাই—তাঁরা সকলেই এখন 'বেইমান বাঙ্গালী' ভিন্ন বলেন না।"

# মাঠাকুরাণীর ঐশ্বর্যা ও আকাজ্ঞা।

🕮 বুন্দাবনে আসিয়া মাঠাকুরাণীর অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া বিশ্বিত হইতেছি। এ সক্রণ ঘটনা 春 ভাবে ঘটিতেছে, কিছুই বুঝিতেছি না। মাঠাকৃকণ আসিয়া আমাদের আহারাদির সমস্ত ভার নিৰেই গ্রহণ করিয়াছেন। "আমাদের এতগুলি লোকের যথন যে বন্ধর প্রব্লেজন, না জানাইলেও, মাঠাক্রণ তাহা নিজেই বুঝিয়া যোগাড় করিয়া দেন। টাকা-পয়দা পূর্ব্বে যেমন আদিত, এখনও ঠিক দেইরূপই আদিতেছে: অথচ আমাদের কোনও বস্তুরই অভাব নাই। ভাঙারখর দর্মদাই জিনিদে পরিপূর্ণ। নিত্য আমরা ন' দশটী লোক হ'বেলা আহার করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া বাসাতে নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার হ' তিন দিন অন্তরই চলিতেছে—মাঠাককণ ছোট একটি 'বোকনাতে' মাত্র একবার আৰু পাক করেন; বোক্নাটতে এক সেরের অধিক চাউল ধরে না। ডা'ল, তরকারি প্রভৃতি এ৬ রক্ষ ব্যঞ্জন ছোট একথানি কড়াতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পাত্র ছোট হইলেও, একটি বস্তু আবার ছিতীয়বার রালা করা মাঠাক্রণের নিয়ম নাই। যথন আমরা সমলে সমলে প্ৰর-কৃঞ্জিন গোক আহারার্থে উপস্থিত হই এবং অতিরিক্ত লোকের আহারের নিমন্ত্রণ হয়, তথনও মাঠাক্রণ নিয়মিত পরিমাণের অধিক রালা করেন না। রালাটি হইলা গেলে দাউন্সী-ঠাকুরকে ভোগ দেন, ভোগ সরাইনা সমস্ত প্রসাদ রগুই ঘরে রাখা হয়। রগুই ঘরেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাত্র এক বোক্না প্রসাদে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যঞ্জনাদি ধারা আমরা যত লোক উপস্থিত থাকি না কেন, মাঠাক্কণ নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্বাক পরিপূর্ণক্লপে ভোজন করাইয়া থাকেন। সকলের আহার হইয়া গেলে মা ও কুতু প্রসাদ পান। অতিরিক্ত **অয় যাঞ্জনের জোগাড়** কোধাহইতে কি ভাবে হয়, বুঝিতেছি না। এই আশ্চর্ব্য ব্যাপার প্রত্যহই এধানে হইতেছে। ডা'ল তরকারি ইত্যাদি রাদ্ধা বস্তর স্বাদপ্ত এক নৃতন রকম দেখিতেছি; এরকম স্বাহ্ণ-শামগ্রী জীবনে আর কোধাও কথন থাইয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। কুতুর্ড়ী ভোগ রালার সমলে মাঠাক্রণের সাহায্য করেন। আমাদের ঐ সমঙ্গে ওদিকে যাওয়ার হকুম নাই। রারার সমস্ত জোগাড় করিয়া আর ও ৫।৭টি ব্যশ্রনাদি পাক করিয়া গইতে মাঠাকৃঞ্পের হু' তিন ঘণ্টার অধিক সময় কোন দিনই লাগে না। কি কৌশলে যে মাঠাক্রণ এ সকল কার্য্য শৃত্যলারণে সমাধা করেন, নানাপ্রকারে অন্থসদ্ধান করিরাও তাহার কিছুই বুরিতে পারিলাম না। একদিন মধ্যাকে আহারাত্তে হরিবংশ পাঠের পর মাঠাক্কণের ঘরে বাইরা বসিলাম। মাঠাক্কণ আমাকে বলিলেন-- "কুলদা, বোধ হর শীমই ভোষার দেশে রাওয়া হবে। দেশে গিরে মায়ের সেবা বেশ ক'রে ক'রো।" মাঠাকুকণের কথা ভিনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিল্লাসা করিলাম—"আমার দেশে বাওয়া হবে, ইহা কি আপনি পরিকার দেখে বল্ছেন।" মাঠাক্রণ বলিলেন—"কেন? দেশে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না? দেশে গিছে তোমার ভালই হবে।" আমি বল্লাম—"মা, আপনার বিষয় তো আমি কিছুই জান্লাম না। আপনার অবস্থার ২০১টি ঘটনা আমাকে বলুন না। ক্রপণের মন্ত আপনি সবই লুকিয়ে রাথেন কেন?" মা বলিলেন—"তোমায় একটি কথা বলি, যদি ধর্মজগতে বড়লোক হ'তে চাও, ধনী হ'তে চাও, কুপণ হ'য়ো। নিজের কোন অবস্থাই কাকুকে ব'ল না, বললে আর তা থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভবিষ্যতের সব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ হয় ?

মাঠাক্রণ। হবে না কেন ? তবে সবই কি আর প্রকাশ হয় ? দূরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা কানা যায় : আর ৫।৭ দিনের ভবিষ্যৎ ঘটনা গুলি সর্বাদাই প্রকাশিত থাকে।

আমি। সাধনের সময়ে আপনার দর্শনাদি হয় না ? সমাধি কথনও হয় কি ?

মাঠাক্কণ। সাধন ভজন আর করি কোথার। দিনের বেলা তো সেবার কাজ কর্মে কেটে যার। মধ্যাছে অবসর পেলে একটু বিশ্রাম করি। বিকাল বেলাটিভু ঠাকুর দর্শনেই চলে যার, রাত্রেই মাত্র বিসি। তথন দর্শনিও হয়। এক এক সমরে ইচ্ছা হয়, সমাধি নিয়ে প'ড়ে থাকি, আবার সেইছো হয় না; সমাধির চেয়ে এই ভাবে সেবার কাজ ক'রে দিন শেষ ক'রে দেওরাই ভাল।

এই প্রকার অনেক কথার পর মা আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—"ভবিয়াতে কাহার কি অবস্থা ঘট্বে, এখন তা ত জার বলা যার না। তাই তোমাকে করেকটা কথা বল্ছি, মনে রেখো। মা'র 

■ আমার বড় কই হর। মা আমার বড় হঃখিনী। আমাকে নিরেই তিনি চিরকাল ররেছেন।

বত ক্লেশই পেরেছেন। একটি দিনের জন্তেও সুখী হ'তে পারেন নাই। ভবিষাতে মা'র অদৃষ্টে কি

বে আছে বলা যার না। মাকে দেখো। বুজাবস্থার অঞ্জের গলগ্রহ না হ'রে, মা যদি কোনও তীর্থে গিরে খাক্তে চান্, ৪। এটি টাকা মাসিক মাকে জোগাড় ক'বে দিও; আর তাঁকে খুব সান্ধনা দিও।"

আমি বলিলাম—দিদিমার অন্ত আপনি ভাব্বেন না। কোন কালেও তিনি কট পাবেন না। অস্ততঃ ভিকা ক'রে, আমিই দিদিমাব অভাব দূব কর্বো।

মাঠাক্রণ মাধার বলিলেন—"তৌমার সার একটি কাজ কর্তে হবে শান্তিস্থার গর্ভাবস্থা। তাকে আমি ফেলে এসেছি। মা'র সকে তার তেমন সম্ভাব নাই। শান্তির মাথাও ভাল নর। গর্ভাবস্থার যদি সর্বাদা মানসিক কট পার, গর্ভন্থ সন্তানের অনিষ্ট কর্বে। তুমি শান্তিকে আমার নামে একথানা পত্র লিখে দাও। 'আমার যা কিছু, সমস্তই শান্তির। গেণ্ডারিয়া-আশ্রম শান্তিরই। শান্তি বেন ওথানেই স্থির হ'বে থাকে।"

মাঠাক্রণের আদেশমত তাঁহারই নামে আমি অমনি শ্রীমতা শান্তির্থাকে পত্র নিধিলাম। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মাঠাক্রণের এ সকল কথা ভনিয়া আমার নানাপ্রকার কুর্তাবনা উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মাকে আর গেণ্ডারিয়াতে কিয়াইয়া নেওয়া যাইবে না। সে কথাও আমার এখন মনে পড়িল। ভাবিলাম, যদি মাঠাক্রণ অচিরে দেহত্যাগই করেন, তাঁহার তো কোন সেবাই আমি করিতে পারিলাম না।

আমি মাকে জিজ্ঞানা করিলাম—মা, আপনার কথা গুনে আমার নানারকম আশহা अঞ্জুর। আপনার মনে কোন বিষয়ে কিছু আকাজ্জা আছে কি না, জান্তে ইচ্ছো হয়।

মা বলিলেন—কুতুর বিবাহ হিঁহসমাজে হয়, আর যোগজীবন সমাজে ওঠে, এই ছুণ্ট আকাজনা আমার আছে। আর 'গোস্বামী মশাই' মহাভারত পড়তে চেয়েছিলেন, তাঁকে একথানি মহাভারত দিতে ইচ্ছে হয়। কুতু ছেলেমামুষ, ব্রজমান্তীদেব মত ওব পান্তে একজোড়া পাঞ্জোর দিলে হ'ত। আর কোনও বাসনা আমার নাই।

মাঠাক্রণ কুত্র বিবাহের জন্ম একটুকু ব্যস্ত আছেন, কথার ভাবে ব্রিলাম। তিনি সে সমুদ্ধে আমাকে আরও অনেক কথা বলিলেন।

# স্বপ্নে ভূতের উপদ্রব

আৰু অবসরমত গত রাত্তির একটি ভয়ত্বর অপ্রের বৃত্তাস্ত ঠাকুরকে বশিশাম। 'রাত্তি প্রায় ২॥টার সমরে দেখিলাম, আমি আসনে বসিরা, স্থির হুইরা নাম করিতেছি, অকন্মাৎ একটা বিকটাকার ভূত আদিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইন। २०८म आवन, ३२०१। নানাপ্রকার ভন্ন দেখাইরা আমাকে সাধন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি এক এক সময়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলাম; কিন্তু, নাম ছাড়িলেই বিপদ্ ঘটিবে ব্ৰিয়া, খুব ভেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। তথন সেই ভূতটা ভয়কর একথানা থড়া হাতে লইরা আমাকে কাটিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, এবং বলিল—"ঐ নাম নিলে, ঐ সাধন কর্লে, ভোকে কেটে <del>খথা-খণ্ড কর্ব। শীঘ ঐ সাধন ছেড়ে দে।" আমি ভূ</del>তের সেই ভাষণ আফুতি ও ভর্তর আক্রোশ দেখিরা অত্যন্ত ব্যক্ত হইরা পড়িলাম। হঠাৎ তথন আমার মনে হইল, গুরুদেব বলিরাছেন--স্থিরভাবে সাধন কর্লে, নাম কর্লে কেহই আর কোন বিদ্ন কর্তে পার্বে না। এই কথা শ্বরণ হওরার, ভূতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি নাম করিতে লাগিলাম। ভূতটা তথন স্থার আমার দিকে অগ্রদর হইতে পারিল না। "নাম ছাড়," "নাম ছাড়," বলিরা টাংকার করিতে লাগিল। পরে ছট্ফট্ করিতে করিতে উর্জবাসে দৌড়িয়া অদৃ স হইল। আমিও নাম করিতে করিতে জাগিরা পড়িলাম। স্বশ্ন শুনিরা ঠাকুর বলিলেন--এ আর কি এ তো কিছুই নয়। বে পথে চলেছ—কত বাঘ, সাপ, কত ভূত, প্ৰেত, কত দেবদেবী এসে বাধা স্বন্মাবে। সকলেই সাধন ছাড়াতে চেক্টা কর্বে। ধুব সাবধানে থেকো, কখনও কিছুতেই নাম ছেড়ো না। नाम कत्र्राम अनव छेरभाज मृत हरत । नाम हाफ्रा अत्रादक है वन्रा ।

# প্রকৃতির রোগ। কর্মাই ধর্ম

**বিজ্ঞাসা** করিলাম--- হরিবংশপাঠ শেষ হইলে পর এখন আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ পড়্ব ?

ঠাকুর বিশেষ-মহাভারতথানা আগাগোড়া বেশ ক'রে প'ড়ো। উদ্যোগ পর্বব, শাস্তি পর্বব এবং অশ্বনেধ পর্বব বিশেষ মনোযোগ ক'রে পড়্বে। ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ করে এবং তৃতীয় করে প'ড়ো। এসব পড়া হ'লে রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ পড়্তে পার। অশ্ব কোন পুরাণাদি এখন পাঠ ক'রো না। এই কয়খানা পড় লেই হবে।

আমি বিশিলাম— যাহা কোনকালে করনাও করি নাই, এমন উৎকৃষ্ট অবস্থায় আপনি আমাকে রেখেছেন। কাম ক্রোধাদির নামগন্ধও আমার ভিতরে আছে ন'লে মনে হয় না; কিন্তু আপনার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে কত প্রকারে পরীক্ষা প্রলোভনে পড়তে পারি! তথন আমার ব্রহ্মচর্য্য কিপ্রকারে রক্ষা হবে ?

ঠাকুর বিশিলন—পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্লেই বা। সে জন্ম তোমার চিন্তা কি ? বেখানেই থাক, ব্রহ্মচর্গ্যের নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্তে চেন্টা ক'রো। তা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে আস্বে। কাম ক্রোধ, এসকল তো মামুষের প্রকৃতি নয়—এসব মামুষের প্রকৃতির রোগ। রোগ হ'লে যেমন ঔষধ সেবন দরকার, এসকল উৎপাতের প্রতিকারের জন্মও সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। শরীরের রসেতেই এসকল নানপ্রেকার বিকার জন্মায়। তাই শরীরের রস ক্মায়ে নিতে হয়। রসের হ্রাস কর্তে হ'লে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান খাক্তে হয়। এসব বিষয়ে যতটা পার চেন্টা কর, ক্রমে সব ঠিক্ হয়ে' আস্বে।

ইহার পর ঠাকুরকে ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য এবং বৈরাগ্য সহদ্ধে বিজ্ঞাস। করিলাম। ঠাকুর সজ্জেপে তহন্তরে বিশিলেন—"যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মলাভের অনুকূল, তাহাই কর্তে হয়। ধর্ম্মের প্রতিকৃল কর্মাই পাপ। মানুষ ইচ্ছা কর্লে চু'দিনের সাধনেই হয় তো পাপ দূর কর্তে পারে; মানুষের পাপ ছাড্বার ক্ষমতাই আছে, কিন্তু কর্মা ছাড্বার ক্ষমতা নাই। কর্মা ক'রেই; কর্মা, ক্ষয় কর্তে হয়। কর্মা না ক'রে কারও নিস্তার নাই। কর্মাটি ধর্মের বাহিরের বিষয় নয়, কর্মাই ধর্মা। ধর্মা-কর্ম্মের অতীত অবস্থা অনেক দূরে। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে, কাজ কর্মা ছেড়ে দিলাম। ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্বাহ কর্লাম। সমস্ত বিষয় থেকে এই ইক্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ভ হ'লেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হ'লেই বৃষ্বে বৈরাগ্য হয়েছে। কুর্মা না কর্লে বৈরাগ্য হয় না। ভোমরা নিশ্চর জেনো, বডই কর না কেন, কর্মা বাহার বেটুকু আছে, আজ হউক, কাল হউক, চু'ছিন পরে হউক, এক্ষিন কর্তেই হবে।

সেটি না ক'রে কিছুতেই নিস্তার নাই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্তমধ্যেই সব শেষ হ'তে পারে, না হ'লে জোর ক'রে কার সাধ্য কর্ম ছাড়ায় ?"

#### মাতৃদেবা ও ভাতৃদেবার আদেশ।

ঠাকুরের কথা শুনিরা আমার জয় হইল। কত কর্ম্মের বোঝা আমার অদৃষ্টে আছে, কিছুই ত জানি না। শীজ শীজ সে সকল সারিরা না নিলে কিছুতেই দ্বির হইতে পারিব না; নিশ্চিক্সভাবে সাধন তর্জনী, ভগবানের নাম, কিছুই করিতে পারিব না। শুরুদেব আমার সমস্তই তো জানেন। শুরুদেব আমার কি কি কর্মা, স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করিরা, সেগুলি শেষ করিরা ফেলি। এইরূপ মনে মনে ভাবিরা, ঠাকুরকে আমি বলিলাম—"আমার যে সব কর্মা আছে আমি তো তাহা জানি না। আপনি আমাকে পরিষ্কার ক'রে বলে দিন; আমি খুব উৎসাহের সহিত তাহাই কর্ব। সতীশকে গিয়া মাতৃসেবা কর্তে প্রতিদিনই তো বল্ছেন; স্বামিজীকেও কর্মা কর্তে কতই বল্ছেন, কিছ এদের সে মতি হছেন না। এপ্রকার ছর্ম্মতি পরে আমারও তো জায়িতে পারে। তাই আপনি পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিন। আমার কি কর্তে হবে হ'

ঠাকুর বলিলেন—তোমার মাতৃদেবাই আছে। ওটি ক'রে নিলেই সব পরিকার। নিয়ম্মত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে, এখন যেয়ে মায়ের সেবা কর। তা হ'লেই সব ঠিক হবে। কিছুকাল মায়ের সেবা কর্লেই ওতে কত উপকার, বুঝ্তে পার্বে। চাক্রী অর্থোপার্চ্জনের চেন্টা বা সংসার তোমায় আর কর্তে হবে না। মাতৃসেবা কর্লে তাতেই তোমার সমস্ত কেটে যাবে।

আমি বলিলাম— আমার দেবাতে মা সন্তুষ্ট হ'রে, যদি আমাকে ধর্ম লাভ করবার জন্ত আশীর্কাদ করে ছেড়ে দেন, তা হ'লে আপনার সদে থাক্তে পার্ব তো ?

ঠাকুর বলিলেন— সেবাভে সম্ভুফ্ট হ'য়ে মা ভোমাকে ছেড়ে দিলে, মা'র অসুমতি নিয়ে অনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সে সবই হবে। এখন খুব ভব্তি ক'রে গিয়ে মার সেবা কর।

ঠিক এই সমরে দশ টাকার একটি মনি-মর্জার আমার শাক্ষর করিয়া গওয়ার লক্ত শিরন আমাকে জাকিতে লাগিল। শাক্ষর করিয়া টাকা দশটি আমি লইলাম। দেখিলাম, ফরজাবাদ হইতে বড় দাদা এই টাকা পাঠাইরাছেন। হঠাৎ তিনি এ সমরে আমাকে টাকা পাঠাইলেন কেন বুবিলাম না। ঠাকুরের কাছে বাইয়া একথা বলামাত্রই তিনি বলিলেন—এখন তুমি এখান খেকে ভোমার কড়দাদার নিকটে চলে বাও। কিছুদিন সেখানে তাঁর সেবা কর। সম্ভুক্ত হ'য়ে ভিনি

অমুমতি স্বর্লে বাড়ীতে গিরে মা'র সেবা ক'রো। সেবাঘারা সকল গুরুজ্জনকে সম্প্রন্ত করে তাঁদের অমুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তবে ধর্ম্মপথে চলতে হয়। তা হ'লেই অনারাসে এই পথে চলা যায়। গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি একটি লোকও বাদী হন, ধর্মপথে অনেক বিশ্ব ঘটে।

এই সকণ কথার পরে ঠাকুর আমাকে কালাল ফিকিরের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" থানা পাঠ করিতে বলিলেন। ঠাকুরের দীক্ষা ও আমাদের সাধনে শক্তিসঞ্চারের কথা এই পত্রিকার স্থানে স্থানে কালাল কিছু কিছু দিখিরাছেন। ঠাকুরের কথামত উহা পড়িয়া আমি শুনাইতে লাগলাম।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে ঠাকুরের দীক্ষাদি ও শক্তিসঞ্চারের কথা।

"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, পণ্ডিত বিজয়ক্বক গোস্থামী মহাশয়, যে সময় কলিকাতাত্ব

কালালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময়ে এইরূপ

১য় ভাগ, ৬৯২ পৃষ্ঠা। একটি দৃশ্র প্রকাশিত হইরাছিল। তথন অনেকেই "মা মা" বলিরা

উক্তেখেরে ক্রন্সন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্রে মহন্মদ নানকের হস্ত ধরিরা, নানক আবার অন্ত
ভক্ষগণ্ডের সলে গলাগলি হইয়া "একমেবাছিতীয়ম্" কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাম্মা
রাহ্মা রামমোহন রারও তথার উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর বংসর, ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ
প্রাতঃকালে, বিজয়ক্ক গোন্থামী মহাশয় ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপাসনা করিতেছিলেন,
তথন ঐ প্রকার একটি আধ্যাত্মিক দৃশুও প্রকাশিত হয়। ১২৯০ সালের বৈশাধ মাসে রংপুর
কাকিনিয়ার ভূমাধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায়, যে সময় তত্মতা ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বেদিন
বিজয়ক্ক গোলামী মহাশয় প্রাতঃকালে বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই দিনও ঐ প্রকার আর

একটি দৃশ্র প্রকাশিত হইরাছিল; কিন্ধ তাহা পূর্ব্ববং স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই।"

শ্বনাত্মদারিক ধার্মিকপ্রবর প্রীযুক্ত বিজয়ক্রফ গোস্থামী বণিয়াছেন —"তিনি একদা পর্বতবাদী করেকজন বোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। একজন মাজ্রাজ্বলালের ব্রজাওবের, বালী তাঁহার পথপ্রদর্শক সদ্ধী হইরাছিলেন। পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইলে, লগাটাদি স্থানে সিন্দুর্রক্ষিত ভারণমূর্ত্তি জনৈক ভৈরব তাঁহাদিপের প্রমনের অন্তরার হইরা প্রেত্তরথপ্ত ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। ভৈরবের এই ব্যবহারে মাজ্রাজ্বাদী লাতীর তেকে উক্ত হইরা উঠিলেন। গোস্থামী মহাশর তাঁহাকে নিবারণ করিরা বলিলেন, 'উক্ত হইলে কার্য হইবে না। আমি ইহার উপায় করিতেছি।' অনস্তর ভৈরবসূর্ত্তি কিন্ধিৎ অন্তমনত্ম হইলে, গোস্থামী মহাশর বেগে গমন করিরা তাঁহার পদস্বর ক্ষাইরা ধরিলেন। ভৈরব হাত্তপূর্ত্ত্বক বলিলেন, 'ডোব্রা মনে করিতেছ, আমি বোর পারপ্ত ও নির্দির, বান্তবিক তাহা নহে। এই পর্বতে বে ক্ষেক্তজন বোগী বাস করেন তাহারা সিন্ধপূর্ব। আমি তাহালের স্বার্থ নির্দ্তে আছি। বৈব্যক্তি

লোকেরা বিষয়ের শুভাণ্ডভ জানিতে যোগিগণকে সর্বাদাই বিরক্ত করে। ইহাতে সাধনের বিশ্ব উপস্থিত হয়। তদ্মিমিক তাঁহারা স্থড়কপথে পর্ব্বতাভাররে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্মজিক্সাম্ব লোকের তথার যাইতে নিষেধ নাই। কে ধর্মজিজাম্ব ও কে বিষরী, আমি প্রস্তর্থও ছু জিরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। বিষয়ী হইলে ভয় পাইয়া প্রস্থান করে। আর যথার্থ ধর্মজ্ঞাল হইলে, তোমাদের মত, উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে না। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গমন কর, বোগিগণকে प्रिंचित शाहेरत । किन्न ज्ञान का नाहे, अथात्महे याहा कि क्रू आहात कतिया निर्मादत अन भान कते : এই कथा बिना (महे देखत्वभूक्ष नत्रक्याल नत्रभाश आनिता छांशायिगरक आहात कतिएछ पिन। "আমি কোনপ্রকার মাংসই আহার করি না" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিলেন: ভৈরবমূর্ত্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহা দগকে ভর্ণনা করিল; কিন্তু পথপ্রদর্শক হইয়া যোগিগণের নিকট লইয়া চলিল। গোস্বামী মহাশব্ৰ স্বড়ক্পথে হামাওড়ি দিয়া অনেক কষ্টে যোগিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদিগকে প্ৰণাম পূৰ্বক দেখিলেন, সে স্থান ছাদশুর একবার কোঠার সন্তুশ : অর্থাৎ চারি দিকে ভিত্তিস্বরূপ পর্বতে, মধ্যস্থান দিব্য পরিষ্কৃত ও বৃক্ষণতার স্থশোভিত। যোগীদিগের মধ্যে একজন, গোত্মামী মহাশয়কে জিজ্ঞানা না করিয়াই ভৈরবসুর্ত্তিকে ভর্ণনা পূর্বাক বলিলেন-"ডুবি অঘোরপন্থীর পথ অবলম্বন করিবাছ, স্থতরাং নরমাংস তোমার থাক্ষ্ম কিন্ত অৱপথাবস্থীর বাহা থাড নহে, ভূমি তাহাকে তাহা প্রদান করিলে কেন ? ইহাতে তোমার বিলক্ষণ ধুইতা প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি মনে কর, অবোরপদ্বী না হইলে কেহ গিছা হইতে পারে না ? এ তোমার নিতান্ত ভুল। পথ किहूरे नत्र, डेभाग्रमात । निक्तिगां च च उन्न कथा । आमता त्य हात्र कन वशान आहि, जामना कि এক পথ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়াছিলাম ? কেছ বৈঞ্চব, কেছ অক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রার্থ্য হই। একণে সকলেরই এক পথ ও এক উদ্দেশ্র। স্থতরাং একণে কোন थानोहे चात्र नाहे।" शायामी महानद्र शातीनिशत्क शहा विकाम कतित्वन मत्न कतिवाहितन, टेखबर्दक अद्यां क्रिक्ट याशिवद त्महे बिक्कामाबहे छेखब मान क्रिक्नि। याशिवा व नाम इंग्रि নেত্রের স্থার ললাটাভ্যস্তরত্ব ভূতীর নেত্রে সকলই স্থানিতে পারেন ও দেখিতে পান, এই ঘটনা ভাহার শাক্ষ্য দান করিতেছে। তাহার পর যোগিগণ গোস্বামী মহাশরের সহিত, যে প্রকার আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহার। পৃথিবীর সমুদার দেশের সমুদার ঘটনা বলিলেন। গোন্থামী মহাশহ সংবাদপঞ্জপাঠে বাহা অবগত এবং পরস্পরাম যাহা শ্রুত হইরাছিলেন, তাহার সহিত তৎসমূলাম্বের ঐক্য হওয়াম তিনি ৰিশ্বিত হইলেন। অঞ্চনমন্ত্ৰ নিবিদ্ধ পাৰ্কাত্য প্ৰচেশে সংবাদপত্ত দূরে থাকুক, সাংসায়িক লোকজনেরও পভারাত নাই। বিশেষ, পৃথিবীর সকল কেলের ইতিহাস, ও উপহিত ঘটনার সংবাদ, পাঠক বাহা অবগত নহেন, যোগিগণ তাহা আনেন, ইহা যে বিব্যাচকুর ফল তাহা কে অবীকার করিতে পারে p

ঠাজুরকে জিজাসা করিলাম—ভৈরব বধন পাধর ছুঁড়তে গাগ্লেন, আপনারা কি কর্লেন ? উহা কি আপনাদের গায়ে গেগেছিল ? ঠাকুর—ভৈরব ভয়ন্কর চাৎকার ক'রে গালি দিতে দিতে ঢিল ছুঁড়্তে লাগ্লেন, তখন সঙ্গের আক্ষাবন্ধুটি দোড়ে পালালেন। আমার গায়ে চিল পড়্তে লাগ্ল। পায়ে একই স্থানে দু'টি ঢিল পড়াতে ক্ষত হ'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্তে লাগ্ল। আমি পা ঝাড়া দিয়ে সেই স্থানেই দাঁড়ায়ে জ্যেতে একদৃটে ভৈরবের দিকে তাকায়ে রইলেম। ভৈরব ভখন অবাক্ হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্লাম। তখন তিনি খুব আদর ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাহাড়ের একটা নির্দ্দেন নিয়ে গেলেন। সেখানে ভৈরব আমাকে একখানা পোড়া হাতের চেটো এনে খেতে দিয়ে বল্লেন, "মহাপ্রসাদ পাইয়ে।" হাতের চেটো তাঁদের খুব সম্মানের আহার। আমি মাংস খাই না ব'লে উহা পরিত্যাগ করাতে তিনি বড়ই ছুঃখিত হলেন। পরে আমাকে মহাপুরুষদের নিকটে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি এক ঘরের চার কোণে চারিটি মহাত্মা সমাধিত্ম হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁরা পূর্বের একজন আচারী, একজন অঘোরী একজন কাপালী ও একজন নানকপত্মী এই প্রকার পরস্পের বিরুদ্ধ পথাবলন্ধী ছিলেন। গয়ার গস্তীরনাথজাও তাঁদেরই মধ্যে একজন। পরমানন্দে শান্তিতে তাঁরা সকলে একই ছানে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'লো।

আমি, ঠাকুরের কথামত, তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মাগুবেদের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের দীকা বিষয়ে কালালের লেখা পড়িতে লাগিলাম।

আনেকেরই শারণ থাকিতে পারে, একদা জনরব উঠিরাছিল, অসাম্প্রালারিক ধার্ম্মিকপ্রবের

ক্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়ক্তক গোস্থামী সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিরা সন্ন্যানী
ক্রমান্তবেদ
জ্ব জাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

দারজিনিজের বনপ্রান্তবে ষ্টচক্রভেদী কোন যোগীর সাধন দেখিরা এবং
তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইরা, নর্ম্মদাতীরস্থ উক্ত ষটচক্রভেদী যোগীর গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীর
শ্বনের নিকট বিদার গ্রহণ করিরাছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথার গমন না করিরা গয়াধামস্থ ব্রশ্ধবোনি
পর্বতে উপস্থিত এবং তত্রতা বৈক্ষব মহান্তের নিকটে সাধনশিক্ষার্থী হইরাছিলেন। এই সমরে তিনি
বিদাসবেশ পরিত্যাগ করিরা সন্ন্যাসিবেশে তত্রতা আশ্রমের মহান্ত পরমহংসের নিকটে প্রান্ন নর
মাসবাবৎ জ্ঞান, বোগ, ভক্তি ও কর্মের পদ্ধতি অমুষ্ঠানসহকারে শিক্ষা করিরাছিলেন। তাঁহার সাধনের
ধনকে এত করিরাও জ্বরমন্দিরে দেখিতে না পাইরা, এরূপ ব্যাকুল হইরাছিলেন যে, তিনি এক
নির্জন বনপ্রদেশে হতটেতন্ত অবস্থার করেকদিন পড়িরাছিলেন। অনন্তর স্পর্ণান্তব্রে জ্বাপরিক
ইইরা দেখিলেন, কনৈক পরমহংসের ক্রোড়ে শারিত আছেন। প্রাকৃতিত্ব হইরা ক্রোড়হুইতে অবত্রপ্রক্

পর্বাক দেই অপরিচিত পরমহংসের চরণে প্রণতঃ ও লুপ্তিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি যাহাতে সাধনের ধনকে হুদরমাঝে দেখিতে পাই. সেই উপদেশ করুন; আমি গৃহাশ্রমে আব প্রতিগমন করিব না।" প্রমহংপপ্রব্ব বলিলেন, "বংস। ন্থির হইরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কলা এবং অনাপা শ্বশ্র তোমাব আশ্রিত; তমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবাষী হইবে, এবং কিছুই সাধন কবিতে পারিবে না।" গোলামী মহাশরের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বছদুবস্থ নির্জ্জন পর্বাতবাদী তাহা কিরুপে জানিলেন। গোস্বামী মহাশন্ন এই নিমিত্ত বিশ্বিতনেত্র হইরা তাঁহাব মুখপানে চাহিল্লা থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা শুনিয়া আরও বিশ্বিত হইলেন যে, প্রমহংস হাগুপুর্বক বলিলেন, "বংস। তোমরা অনেকে মিলিয়া একথানি গৃহ 'উছাইয়া' ফেলিয়াছ; গৃহথানি পুনরায় ছাইতে পারেন, এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ, তক্ষপ ছাইবার উপায় কর: নতবা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইবে।" গোস্থামী মহাশয় প্রমহংদের নিগৃত উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল্লা, তাঁহার চরণ ধারণপুর্ধক কাতরশ্বরে বলিলেন, "ভগবান্! সে নাধ্য আমার কিছুই নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং একণে আপনার অমুগামী হইতে চাহিতেছি।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি মানসসরোবববাসা যোগী, ভোমার নির্কোদ জানিতে পারিয়া তিব্বত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। স্মামি যে উপদেশ দান করিভেছি, তাহা কার্য্যে পবিণত হইলে, গৃহথানি যেমন ছিল নৃতন ছাউনীতে আবার তদ্ধপই হইবে।" তিনি এই কথা বিলয়া, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনোপযোগা সঙ্জ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অভ হইতে তোমার দাধনসভার হইগাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন কবিল্লা সাধন কবেন, আমি তাঁহাদের স্বান্ধতা করিয়া থাকি।" এবত্থকার নানাবিধ কথাবার্ত্তার পব গোন্থামী মহাশয় বুঝিতে পারিশেন, তিনি সামান্ত পরমহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাও জড়মগ্ন দেহ নহে। পরমহংস-প্রবর হৃদ্ধ শরীরে তাঁহাকে ক্লপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষাগাধন শিরোধার্ব্য করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্দ্ধনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত চইয়া কার্ণ্যক্ষেত্রে প্রায়ুক্ত रहेरनन ।

আমরা প্রত্যক্ষ করিরাছি, বিজয়ক্ষক গোস্থামী মহাশর যে প্রাণারামশিকাদহকারে লোকদিগকে 
সাধন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে জ্ঞানসাধনেব সহিত যোগ ও ভক্তিসাধন সংযুক্ত আছে। স্থৃতরাং
উক্ত সাধনপ্রণালী কৈতক্তপ্রবর্তিত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণাক্তরপ এবং অতিশর সহজ ও বিষয়ী লোকের
অবসরোপযোগী। বাহারা ব্রহ্মাওবেদে প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী হর্কোধ্য মনে করিবেন, তাঁহারা গোস্থামী
মহাশরের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা
উক্ত প্রণালী অবলম্বী ৩৪ জনকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিরাছি এবং গোস্থামী মহাশরের উপদেষ্টা

পর্যক্ষ-প্রবন্ধ বে সাধনার্থীসহার হইরা থাকেন, ভাহা নি:সম্পেহরূপে কেবল বৃথিতে পারিরাছি ভাহা মহে, ক্রথন কথন প্রত্যক্ষণ্ড করিরাছি।

> নানান্থানে ঠাকুরের মন্ত্রলাভ। বিবিধপ্রকার সাধন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষা। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা।

রশাশ্রবেদপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞান। করিলাম—আপনার দীক্ষাদি সহকে কালাল বেরুপ 'ক্রিকেন তাহা কি ঠিক १

ঠাক্তর বলিলেন—অনেকটা ঐরপই বটে। তবে স্থানে স্থানে গোলমালও আছে। ইহার পরে নতীল, এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথার কথার তাঁহার মন্ত্রলাভ ও নাধনাদি বিবৰ্ষে অনেক কথা জিজাসা করিলাম। উত্তরে ঠাকুর বেরণ বলিলেন, বধাসাধ্য লিখিরা রাখিতেছি— ঠাৰুৰ ৰলিতে লাগিলেন—ছেলেবেলা মাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকে শিব্যবাড়ী যেতে হ'তো। **আমানের কুলপ্রথা অনুসা**রে তথন মাঠ।কুরুপই আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। উপনয়নের পর আমি খুব নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা আহ্নিক করতাম। কিছু কাল পরে টোলে সংস্কৃত প্রাক্তে, বেলান্তের আলোচনায় আমার অবৈত মত দাঁডাল। আমি অমনি উপবীতটি ত্যাগ 👣 নাম। চার দিকে হৈ চৈ প'ডে গেল। মাঠাক্রণ আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হলেন। 🎏 🖛 🔒 🎮 😘 কথায় আবার উপবীত গ্রহণ কর্লাম। তখন পর্যান্ত আমি ব্রাহ্মসমান্তে 🙀 নাই। তার পর ব্রাহ্মসমালে প্রবেশ ক'রে মনে লাগুল উপবীত জাতিভেদের চিহ্ন, ্**উহা ধারণ করা মহা অ**পরাধ। অমনি আবার উপবীত ত্যাগ করলাম। মাঠাক্রণকে জানানাম—বদি তিনি এবারও আমাকে উপবাত গ্রহণ করতে জেদ করেন, আমি আত্মহত্যা করব। মাঠাক্রণ আর কিছু বলুলেন না। একসমাজে প্রবেশ ক'রে ক্লীডিনত উপাসনাদি করতে লাগুলাম, কার নানাস্থানে ব্রাক্ষধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করলাম। ভবন আমার একটা বিশাস ছিল, বিনি আমার বক্তৃতা শুন্বেন, তিনিই আক্ষধর্ম चंबनचन कन्नद्रवन ।

একবার ১৩ নং মির্জাপুর ব্লীটে বখন আমি ছিলাম, এক দিন গভীর রাত্রিতে ব'লে উপাসনা কর্ছি; একটু নিজাবেশ হ'লো। হঠাৎ থারে বা পড়ল। অমনি দোর শুনার, যেখি 'বিলকুল' মহাপ্রভুর হল; বরটি ড'রে গেল; বিত্যুত্তের হড আলো। অবৈভপ্রভু আমাকে বল্লেন—'আমি ভোষার পূর্ব-পুরুষ, অবৈড আচার্য। ইনি শিক্তাবন্দ প্রভু, আর ইনি মহাপ্রভু জীকুকটেডভ। প্রশাস কর। ইনি ভোষাকে মহ

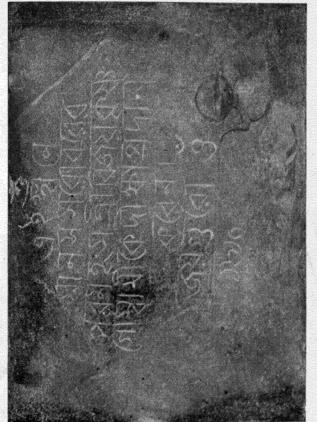

আকাশগদা পাহাড়ে গোখানী প্রভূব দীকান্তান—গরাধান।



দিবেন; সান ক'রে এসো। আমি জিন প্রভুকে নমস্বার ক'রে বস্তে আসন ছিলান। পরে পাতকুয়ার গিরে সান ক'রে এলাম। মহাপ্রভু আমাকে নাম দিলেন। আমি চেতকার্থার গেরে পাড়লাম। সকালবেলা খুম হ'তে উঠে সবগুলি ঘটনা পরিছার মনে পাড়কোল লাগ্ল। ভাবলাম—বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে আসন পাভা ররেছে, কার্ম ক্য়ার পাড়ে জিলা কাপড় আছে দেখে, সে সংশ্র দূর হ'লো। তখন মনে কর্লাম—কামি কেমন আহ্ম, ভাহাই পরীক্ষা কর্তে কডকগুলি 'শিপরিট' এসেছিল। তখন ভ লানি না, মহাপ্রভু স্বরং ভগবান। ভাই ঐ নামও ধামাঢাকা রইল।

ব্রাক্ষধর্শ্মের পদ্ধতিমত উপাসনা ক'রে নানাপ্রকার অবস্থা আমার ভিতরে প্রকাশ হ'তে লাগ্ল। অপ্রাকৃত দর্শন শুবণাদিও সবই হ'তে লাগ্ল, কিন্তু কিছুই স্থারী হ'তে। না। হয় আর বার, এমনি অবস্থা। সভ্য বস্তু প্রকাশ হ'লে তাহা আবার বার কেন, এই সংশয় আমার উপস্থিত হ'লো। তখন সভ্য বস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হ'লাম। অনেক বুর্লাম; কোথায় কি আছে প্রভাক কর্তে কবিরপদ্ধী, দাউদপদ্ধী, গোরখপদ্ধী, স্কর্মানী, ব্যাউল, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদারের ভিতরেই প্রবেশ কর্লাম। একটি একটি ক'রে উর্লেশ্ব প্রণালীমত সাধন ক'রে, কোন্ সম্প্রদারে কতদ্ব কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুকেই আমার আকাজ্কার পরিভৃত্তি হ'লো না। আমি বাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না।

জিলানা করিলান—আগনি কি বাউলের ভিতরেও প্রবেশ করেছিলেন ? ভারের সাধন কিরাণ।
ঠাকুন। সে এক বিবম কাও। আমি ভো বিপদেই পড়েছিলাম। বাউলসন্দার্ভিক্ত
আনক স্থলে বড়ই জবন্ধ ব্যাপার। তা আর মুখে আনা বার না। ভাল ভাল লোকক
বাউলদের মথ্যে আছেন। তাঁরা সব চক্রসিদ্ধি করেন। শুক্র চান্, শনি চান্, গরল চান্
উন্মাদ চান্, এই চার চান্ সিদ্ধি হ'লেই মনে করেন সমস্ত হ'লো। শরীরের পৃথ, কর্মান
বিত্তা, মূত্র কিছুই তাঁরা কেলেন না, সবই খান। একরিন একটি বাউলকে আমরক বিত্তা
খেতে লেখে, পুর বিরক্তি প্রকাশ কর্লাম। আখ্ডার মহান্ত শুনে আমাকে শাসন ক'রে
বল্লাম, 'ভেটি আমি পার্ব না। বিন্ধা মূত্র খেরে বে ধর্ম্মলাভ হর, তা আমি চাই বার্দি
বল্লাম, 'ভটি আমি পার্ব না। বিন্ধা মূত্র খেরে বে ধর্ম্মলাভ হর, তা আমি চাই বার্দি
বল্লাম, 'ভটি আমি পার্ব না। বিন্ধা মূত্র খেরে বে ধর্ম্মলাভ হর, তা আমি চাই বার্দি
বল্লাম, 'ভটি আমি পার্ব না। বিন্ধা মূত্র খেরে বে ধর্ম্মলাভ হর, তা আমি চাই বার্দি
বল্লাম, 'ভটি আমি পার্ব না। বিন্ধা মূত্র খেরে বে ধর্মমাভ হর, তা আমি চাই বার্দি
বল্লাম, 'ভাটি বল্লাম প্রবাদ কর্ম্মলাভ ত্রি আমাদের সম্প্রদারে খেকে আমাদের সক্ষেদ্ধ
আমি ক্লাম, 'ভা কবনই কর্ম না। মহান্ত শুনে গালি বিন্ধা বিতে ভানাকে

এলেন; শিষ্যেরাও 'মার্ মার্' শব্দ ক'রে এসে পড়ল। আমি তখন খুব ধমক্ দিয়ে বল্লাম, 'বটে এতদূর আস্পর্দ্ধা, মার্বে? জান আমি কে? আমি শান্তিপুরের অবৈভবংশের গোস্থামা, আমাকে বল্ছ বিষ্ঠা মৃত্র খেতে?' আমার ধমক্ খেয়ে সকলে চম্কে গেল। মহান্ত খুব কাতর হ'য়ে এসে নমস্বার ক'রে করজোড়ে বল্লেন, 'প্রভা! আপনি গোস্থামিসন্তান, অবৈভ প্রভুর বংশ, আমি জান্তাম না। বড় অপরাধ করেছি দয়া ক'রে ক্মা করুন।' আমি তখনই ওখান খেকে চলে এলান। উর্দ্ধরেতা হওয়াই ওদের সাধনের লক্ষ্য। সেরূপ লোকও বাউলদের ভিতরে আছেন।

প্রসা। ব্রন্ধোপদনা ক'বেই যখন ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছিল, তখন আবার শ্বক্র প্ররোজন মনে কর্লেন কেন ?

ঠাকুর। প্রকাশ হ'লে কি হবে ? স্থায়ী তো হ'তো না। একদিন মেছোবাজ্ঞার খ্রীটে একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই। তাঁকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বলায় তিনি বল্লেন, 'অনেক অনস্থাই প্রকাশ হ'তে পারে; তাতে কি হ'লো ? থাকে না তো। যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রাহণ না কর্লে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হবে না—তিনি একদিন হঠাৎ এসে ব্রাক্ষসমাজে উপাসনায় যোগ দিলেন; পরে যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, 'ঘরখানা তো বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আল্গা খু<sup>\*</sup>টির উপরে, ভিত্তিশৃ্শ্য – দাঁড়াবে কি প্রকারে **?** গুরু নাই; এ কখন টিক্বে না।' আমি এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা ▼রেছিলাম। তিনি পিঠে চাপড় মেরে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, 'বাচ্চা, ঘাবড়াও মং। গুরু ভোমার হায়, বথ হ্মে মিলে যায়েগা।' আমি স্থির থাক্তে না পেরে, বিদ্ধাচলে, ভিবৰতে, হিমালয়ে, বছস্থানে পাহাড় পর্বতে গুরুর অনুসন্ধান কর্লাম। কোথাও গুরু পেলাম না। সকল মহাপুরুষই একই কথা বল্লেন, 'গুরু ভোমার ঠিক আছে; সময়ে পাবে।' অবশেষে গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবান্ধার আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল রইলাম। এক দিন ঐ পাহাড়ের উপরে নিরিবিলি একটি স্থানে একাকী ব'সে আছি; গুরু লাভ হ'লোনা ভেবে, নৈরাখ্যে মনকফে মৃচ্ছা হ'য়ে পড়্লাম। জ্ঞান হ'লে পরে, দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি পুর স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অমনি উঠে তাঁর চরণে প'ড়ে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'আপনি কে ? কখন এখানে এসেছেন ?' তিনি বল্লেন, 'আমি পরমহংস, মানসসরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র

এখানে এসেছি।' আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানসসরোবর হ'তে এলেন ?' পরমহংস বল্লেন, 'যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলায়ে দিয়ে, চৈতভামাত্র অবলম্বন ক'রে যথা ইচ্ছা যেতে পারেন, পরে ইচ্ছাশক্তি দারা সেই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ ক'রে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এসব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূল দেহ দেখ্ছ ইহাও ঐরপ।' এই প্রকার অনেক কথাবার্তার পর তিনি আমাকে দাক্ষা দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। দীক্ষা গ্রহণের পরে কি কর্লেন ?

ঠাকুর। দীক্ষাগ্রহণমাত্রই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'লো। চৈত্রন্য হ'লে পর, চারি
দিকে চেয়ে দেখি পরমহংস নাই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল ক'রে দেখি
মেলতে পার্লাম না। চুলুচুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম।
গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপরে ব'সে পড়্লাম। এগার
দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময়ে বাবাজী খুব যত্ত্বের সহিত
আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন! তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাস্তেন।

প্রশ্ন। ত্রৈলক স্বামীও নাকি আপনাকে দীকা দিয়াছিলেন ?

ঠাকুর। ত্রৈলঙ্গ স্থামীও আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সে বছকাল পূর্বের। একবার কাশীতে গিয়ে একমাস ছিলাম। কেদারঘাটের নিকটে হোমিওপ্যাণিডাক্তার লোকনাথ বাবুর বাসায় উঠেছিলাম! তিনি থুব সাগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর বাসায় পাক্তেবল্লেন। আমি বল্লাম, 'আপনাদের থুব অস্ত্রবিধা হবে। আমি সারা দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াব; প্রয়োজনমত বাসায় আস্ব। দিনে রাবে কথন একটা নির্দিন্ট সময়ে আহার কর্তে পার্ব না। আর ঘরও আমার একথানা প্রয়োজন হবে; তাতে অত্যলোক থাক্লে চল্বে না!' লোকনাথ বাবু, আমার সমস্ত কথায় রাজি হ'য়ে, তাঁর বাসায় থাক্তে জেদ কর্তে লাগ্লেন। আমাকে একখানা নির্দ্জন ঘর দিলেন। আমি দিনে রাত্রে ইচছামত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম; প্রয়োজনমত বাসায় আস্তাম। অধিকাংশ সময়ই ত্রৈলঙ্গ স্থামীর নিকটে থাক্তাম! প্রথম প্রথম কয়দিন তিনি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। গায়ে কুকুরের বিষ্ঠা, ময়লা, কাদা মেখে থাক্তেন, নিকটে গেলে উহা ছড়াতেন। পরে নাছোড্বন্দ দেখে থুব আদর কর্তেন, যাওয়ামাত্রই কাছে বস্তে বল্তেন। বেলা অধিক হ'লে, কুধা পেয়েছে কি না ইলিতে জিল্ডাসা কর্তেন;

নিকটে যাঁরা থাক্তেন তাঁদের কিছু থাবার আন্তে বল্তেন। একজনকে থাবার আন্তে একটু ইঙ্গিত করামাত্র পাঁচ ছয় জন দোড়াতেন। প্রচুর পরিমাণে থাবার আস্তো; আমার মত থাবার রেথে, অবশিষ্ট স্বামিজ্ঞাকে থেতে বল্তাম। তিনিও আমাকে উহা মুখে তুলে দিতে ইঙ্গিত কর্তেন! আমি মুখে তুলে দিতাম। তিনি বেশ খেতে পার্তেন। শরীর খুব সবল ও স্কন্থ, ডনগিরের মত ছিল। কখন কখন তিনি কেদারঘাটে গঙ্গায় প'ড়ে ডুব দিতেন, একেবারে মণিকর্ণিকায় গিয়ে ভুস ক'রে ভেসে উঠ্তেন। আমি তখন গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দৌড়াতাম।

এক দিন দেখি, তিনি একটি কালামন্দিরে গিয়ে কালার সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রস্রাব কর্ছেন, আর গগুষে গগুষে ঐ প্রস্রাব নিরে 'গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং' ব'লে কালীর গায়ে ছিটায়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এ কি করছেন ?' বল্লেন, 'পুজা'। আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'এই পূজাব দক্ষিণা কি ?' উত্তর দিলেন 'যমালয়'। রাত্রিতে অনেক সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামার নিকটে থাক্তাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অন্তুত যোগৈখার্য্য দেখাতেন। একদিন বল্লাম, 'আপনি আমাকে এত দেখাচেছন, কিন্তু আমার কিছুই বিশাস হয় না। দয়া ক'রে আমাকে আশীর্কাদ করুন যেন বিশাস হয়। তিনি আমাকে স্নান ক'রে আস্কে বল্লেন। রাত্রি প্রায় একটা, ভয়ানক শীত, আমি ইতস্ততঃ করতে লাগ্লাম। অমনি তিনি আমার ঘাড়টি ধ'রে, আল্গা ক'রে তুলে নিয়ে ঝুপ ক'রে গঙ্গায় চুবায়ে নিলেন। পরে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্কাদ ক'রে বললেন, 'বিশাস বন যায়।' সেই দিন থেকে সত্য বিষয়ে আর আমার সংশয় হয় নাই। আশ্চর্য্য! আমাকে তিনি মন্ত্র দিতে চাইলেন। আমি বল্লাম, 'আমি আপনার নিকটে মন্ত্র নিব কিরূপে ? আপনি সাকার উপাসক, দেখছি আপনি ১০০টি বেলপাতা ও গঙ্গাঞ্জল শিবের মাথায় চড়ান, শিবপূজা করেন, আর আমি নিরাকার ত্রক্ষোপাসক। আমি আপনাকে গুরু কর্ব না।' তিনি সাবলম্ব ও নিরবলম্ব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বল্লেন, 'নল রাজাকে যেমন সর্পে দংশন করেছিল, আমিও সেই প্রকার তোমাকে একটু স্পর্শ ক'রে রাখ্ছি। ইহার গৃঢ় ভাৎপর্য্য আছে। আমি তোমার শুরু নই: তোমার শুরু নির্দ্দিন্ট আছেন। তিনিই তোমাকে বধাসময়ে দীক্ষা দিবেন।' এই ব'লে তিনি আমার কাণে তিনটি মন্ত্র দিলেন। একটি রাধাকুক্ষের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্বের মাঠাক্ক্লণও আমাকে দিয়াছিলেন। অপরটি সর্ববদা

জ্ঞপ কর্তে, ভগবানের নাম। আর একটি আপৎবিপদে পড়্লে জ্ঞপ কর্তে বল্লেন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষালাভের পর যখন ত্রৈলঙ্গ স্থামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'লো, প্রায় বিংশ বৎসর পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে, হাতের তেলোতে লিখে, জিজ্ঞাসা কর্লেন, 'ইয়াদ হায় ?'

किछाना कविनाम-'देवनक सामी ना त्मोनी हिलन १'

ঠাকুর। হাঁ; কথা বল্তেন না, ইঙ্গিতে সব জানাতেন, কখন কখন লিখেও দিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্তেন। তখন তিনি আজগর-ব্রত নেন নাই। শেষকালে অজগর-ব্রত নিয়ে সমস্তই ছেড়েছিলেন। কোন প্রকার ইঙ্গিতও কর্তেন না। এক স্থানেই ব'সে থাক্তেন। শরীর স্থূল হ'য়ে পড়ল; বাত হ'লো। তার উপরে তাঁকে জাবন্ত শিব মনে ক'রে সকলে তাঁর মাথায় ছধ গঙ্গাজল ঢাল্তে লাগ্লেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্যান্ত পৌষ-মাঘের শীতেও এই জলঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম্ম—শেষকালে ঘা হ'য়ে দেইটি পচে পচে গেল। এক ভাবে নির্বিকার অবস্থায় থেকে, দেইটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।

# মহাদেবের শিরোবস্তা। এ সাধন বৈদিক।

এবারে জীবুলাবনে আসিরা ঠাকুরের মাথার চুল প্রার ৬।৭ ইঞ্চি লয়া দেখিতেছি। এত বড় চুল ঠাকুরের মাথার আর কথনও দেখি নাই। যম্নাতে স্নান করিয়া মাথাব চুল প্রত্যহ একই প্রকারে একথানা গৈরিক ভাক্ডার থারা বাঁধিয়া রাখেন। কপালের উপরের সমত চুল উভর কপাটির থার ইইতে তালু পর্যান্ত কড়াইয়া ভাক্ডাথানি মাথার ছই দিকে লইয়া যান; পরে উভর কর্পের উপরিভাগে সমান পরিমাণে ছই গোছা চুল ঐ ভাক্ডা খারা বেইন করিয়া পশ্চাং দিকের নিম্ভাগের চুলগুলি এক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। ব্রন্ধতালুর ছই পার্শের আলগা চুল পশ্চান্দিকের অবলিই চুলের সহিত আপনা আপনি কড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ঠাকুরের মন্ত্রকে স্ক্রিম্বেত ৫টি কটার স্পৃষ্টি হইয়াছে।

গৈরিক স্থাক্ড়াধানা অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া বলিলাম—এই গৈরিক স্থাক্ড়াধানা ফেলিরা একথানি নুজন গৈরিক স্থাক্ড়া নিলে হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন—রাম, রাম! তা হয় না। এখানা সাধারণ স্থাক্ড়া নয়, মহাদেবের মাধার বস্তু। আমাকে মাধায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

আমি বিজ্ঞাসা করিলাম-কবে, কোন স্থানে বেঁধে দিয়েছিলেন ?

ঠাকুর বলিবেন--- শ্রীরুক্ষাবনে আস্বার সময়ে কাশীতে বিশেধরদর্শনে গিয়েছিলাম, সেখানে মন্দিরে আমাকে এই বস্তু মাধার জড়ায়ে দিলেন। व्यापि सिस्कामा कतिनाम-महारमवहे कि धहे माधनमार्शित व्यवर्तिक ?

ঠাকুর বলিলেন—মহাদেব এ সাধনের প্রবর্ত্তক নন; তিনিও এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হন।
বেদে এই সাধনের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেক যোগী ঋষি ইহা অবলম্বন ক'রে সিদ্ধ
হয়েছিলেন। কিছুকাল নিয়মমত এই সাধন কর্তে পার্লে ইহার উপকার উপলিরি
হয়। বীর্যাধারণের সঙ্গে এই প্রাণায়াম ও কুস্তক, ছয়টি মাস কর্লে অহ্যান্য সকল
প্রকার প্রাণায়ামের ফল লাভ কর্তে পারা যায়। খাসে প্রশ্বাসে নাম কর্তে পার্লে
আর কিছুরই দরকার হয় না। উহাতে প্রাণায়াম কুস্তকাদি সমস্তই হ'য়ে পড়ে। ভিন্ন
চেন্টাও করতে হয় না। এই পথের মত সহজ পথ আর নাই। শুধু খাসে আর
প্রশাসে নাম করতে পারলেই সমস্ত অবস্থা লাভ হয়, আর কিছুই করতে হয় না।

আমি বিশিষ—প্রাণায়ামের প্রণালী অনেক রকম আছে ভন্তে পাই, আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় কোনও শাল্পে আছে কি ?

ঠাকুর। শাল্রে আটপ্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী প্রকাশ ক'রে লিখে গেছেন; কারণ, প্রথম শিক্ষার্থীদের উহাই প্রয়োজন। আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় অতি সজ্জেপে কোনও কোনও তাপনীতে, উপনিষদে উল্লেখনাত্র আছে। ইহা সিদ্ধগুরুর নিকটে শিক্ষা কর্বে, শাল্রে এরপ সক্ষেত ক'রে গেছেন। চিরকালই ইহা সিদ্ধ মহর্ষিদের ভিতরে অতি গোপনে চ'লে আস্চে। শাল্র দেখে ইহা অভ্যাস কর্তে গেলে হঠাৎ মৃত্যুও হ'তে পারে। এই প্রাণায়াম দেখাদেখি চেন্টা কর্তে গিয়ে অনেকে তুরারোগ্য পীড়ায় আক্রোন্ত হয়েছেন। এই কন্য এবং আরও অনেক কারণে, চিরকালই ইহা অভিগোপনে আছে। অভ্যান্ত বিশ্বন্ত পাত্র দেখেই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই প্রাণায়াম দিয়ে থাকেন। অন্যান্ত কুল্কক প্রাণায়ামাদিতে যে সকল ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়াম ঠিক নিয়মমত অল্পকাল অভ্যাস করলেই, সেই সব ফল লাভ হ'য়ে থাকে।

আমি। আমাদের এই সাধনা তান্ত্রিক না বৈদিক ? কোন্ কোন্ ঋষি এই সাধন প্রথমে অবশ্যন করেছিলেন ?

ঠাকুর। এ সাধন আধুনিক নয়, ইহা বহু প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথমে মহাদেব, দন্তাত্ত্বের প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন ক'রে সিন্ধ হয়েছিলেন।

আমি। সাধনের সমরে বে নানাপ্রকার জ্যোতিঃ, আক্রতি বা ছারা দর্শন হর, ওসব কি ? ঐ সমরে কি কর্তে হয়:? ঠাকুর। যা কিছু দর্শন হয় তারই খুব আদর কর্তে হয়, অনাদর কর্তে নাই। দর্শন হ'লে ওসকলের খুব ভক্তি ক'রে সম্মান ও পূজা কর্তে হয়।

আমি। সাধন কর্তে কর্তে যে সকল অবস্থা লাভ হয়, কোনও প্রকার অপরাধে তাহা ছইছে এই হ'লে, আবার সাধন ক'রে সে সব কি লাভ কবা যায় ?

ঠাকুর। হাঁ, খুব, খুব; ঠিক রীতিমত দাধন কর্লে পুনরায় তা লাভ হয়।

আমি। আমার কি বিশেষ কল্যাণ কর্তে, আমাকে শ্রীরুলাবনে আন্লেন ?

ঠাকুর। বিশেষ কল্যাণ কি হ'লো তা কি আর সহজে বুঝা যায় ? পরে সব বুঝ্বে।

# মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। বরাহের দন্ত।

শুনিলাম গত বংসর ঠাকুর চার পাঁচ মাস কলিকাতায় থাকিয়া একদিন হঠাং শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। পরে কোন কারণে মাঠাকুরাণীর সঙ্গে ঝগড়া কবিয়া তৎক্ষণাং শ্রীকুলাবনে রওয়ানা হটলেন। রাস্তায় ৺কাণীধামে পঁছছিয়া প্রায় মাসাধিক কাল রহিলেন। এই সময়ে আমার অমুণস্থিতকালে কলিকাতা, শান্তিপুর ও কাণীতে যে সকল ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহার করেকটি শ্রীকুক কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতাব ডায়েরীতে এবং শ্রীধর, মাঠাক্ষণ ও সতীশ প্রভৃতির মূথে নিঃসংশয়রণে জ্ঞাত হইয়া লিথিয়া রাখিতেছি—

১২৯৬ সালের প্রাবণ মাসে, কলিকাতা স্থাকিয়া দ্বীটের ৫০।১ নং বাড়া, ঠাকুরের থাকিবার উদ্দেশ্তে চার মাসের জন্ত ভাড়া লওরা হয়। তথার তিনি শিশ্বাগণ সহিতে সপরিবারে অবস্থিতি কয়েন। এই বাসার মাঠাকুলণ প্রতাহ নির্প্তনে ঠাকুরের চরণ পূজা করিতেন। দৃর্বা, চল্দন, কুল, ভুলসা প্রভৃতি প্রোপকরণ লইয়া ঠাকুরের আসন্ববে প্রবেশ কবিতেন। ভক্তিসচকারে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন পূর্বাক একান্ত প্রাণে তাঁহার চরণে তুলসা চল্দনাদি অর্পণ করিতেন। পরে ঠাকুরের মন্তকে ফুল, ভুলসা প্রদানান্তর তাঁহার ললাউদেশে চল্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিতেন। তৎপরে ঠাকুরের মৃথে কিঞ্চিৎ মিটি ভুলিয়া দিয়া সাইছাল প্রণাম করিতেন। ঠাকুরও সেই সমরে মাঠাকুরানীর কপালে চল্দনের টিপ দিয়া, তাঁহার মন্তকোপরি করতল স্থাপন পূর্বাক, কিয়ৎকাল নিম্পন্দভাবে থানন্থ থাকিতেন। এই পূজা না করিয়া মাঠাকুলণ কথনও জলগ্রহণ করিতেন না। পূজা আরভের প্রথম দিবসে দিদিমা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, মাঠাকুলণ, ঠাকুরকে সাইছাল প্রণাম করিয়া পাছিয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরণ, মন্তকোপরি চরণ ছটি ছড়াইয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরণীর মন্তকোপরি চরণ ছটি ছড়াইয়া দিয়া, স্থিরভাবে রহিয়াছেন, উভয়েরই বাফু হৈত্ত শৃস্থাবস্থা।

এই বাসায়ই তিনি তাঁহার জন্মদিন রুগন-পূর্ণিমা তিথিতে পরিচিত বল্প পরিত্যাপ করিছা ভোর-কৌপীন ও বহির্মাস ধারণ পূর্মক মুক্তকচ্চ হইলেন। স্বহত্তে চিট্টি-পত্র লেখা এই সময় হইতেই বদ্ধ হইল। এই বাসায় নানা স্থানের বহু সম্লান্ত পরিবার ও উচ্চশিক্ষিত দেশমান্ত ব্যক্তিগণ অলোকিক প্রকারে ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন।

এই বাসার অবস্থানকালে এক দিবস ভাবোন্মন্ত এখির অমুদরে স্থানাস্তে বরাহরূপী ভগবানের দর্শন পাইয়া গলার ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উদরান্ত অনাহারে থাকিয়া কাশীপুর, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া সন্ধার প্রাকালে নদীর পাড়ে একটি পশুর অস্থি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। অমনি এখির উহা তুলিয়া লইয়া উর্ন্ধানে দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকটে আদিলেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাল প্রণামাস্তর অস্থিটি তাঁহার সন্মুখে য়াখিয়া বলিলেন, এই নেও তোমার দস্ত। ঠাকুর উহা হাতে লইয়া ভাবাবেশে অভিভৃত হইয়া পড়িলেন।

#### দেহে অনাহত ধ্বনি

এই বাসার মাঠাক্রণ ঠাকুরের নিকটে বিসরা প্রার সারারাত্রি তাঁহাকে বাতাস করিতেন। কথন কথন তিনি পদদেবা করিতে করিতে ভাবে বিভার হইরা ঠাকুরের চরণতলে পড়িরা থাকিতেন। এক দিন মাঠাক্রণ কথার কথার বুলাবন বাবুকে বলিলেন যে, রাত্রিতে সমরে সমরে গোশামী মহাশরের শরীর্ন হইতে একপ্রকার মধুর ধবনি বাহির হয়। উহা এতই স্থমিষ্ট যে, ভনিতে ভনিতে তিনি মুগ্ধ হইরা পড়েন। এই কথা ভনিরা ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতে বুলাবন বাবুর অতিশর কৌতুহল ক্রিল। তিনি অবলয় বুঝিরা গভীর রাত্রে ঠাকুরের আসন-খবে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর তথন খ্যানছ ছিলেন। বুলাবন বাবু ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিরা প্রণামান্তর কাণ পাতিরা রহিলেন। একটু পরেই ঠাকুর মাখা তুলিরা বলিলেন—কি বুন্দাবন ? বুন্দাবন বাবু কহিলেন—মশার! ভনেছিলাম আপনার শরীর হ'তে একপ্রকার শক্ষ বাহির হয়, উহাই ভন্তে এসেছি। ঠাকুর জিজাসা করিলেন—বেশ, শুন্লে তো ? বুলাবন বাবু বলিলেন—হা, এই ধ্বনি ভনে আশ্রুর্য হলেম্। এরূপ স্থমধুর মনোহর ধ্বনি বোধ হয় জগতে আর নাই। এ কিলের ধ্বনি গুন

ঠাকুর বণিলেন—ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। সাধকদের শরীর হ'তে এই শব্দ উপিড হয়। ইহা এতই মধুর যে, সাপে শুন্তে পেলে, একবারে সাধকের শরীরে উঠে পড়ে।

এই সমরে পূর্ব বলের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ঠাকুরের নিকটে দীকা প্রার্থনা জানাইরা কলিকাতার উপন্থিত হইতে ব্যক্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন—"তিনি কলিকাতার আলতে পারেন, তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।" অক্তরাতারা কেহ কেহ ভদ্রলোকটির বিবিধ সন্ধণের কথা তুলিরা ঠাকুরের নিকটে তাঁহার দীকার আকাজনা জানাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ইবং হাত্রসুধে তাঁহাদিগকে কহিলেন—বাঁলের স্থিন হবার তাঁলের ঠিকই

হবে। এরূপ কেই যদি আমার নিকটে নাও আসেন, আমি তাঁর নিকটে বেরে দীকা দিব। তিনি যদি আমাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেন, মার খেয়েও তাঁকে দীকা দিয়ে আস্ব।

সূক্ষাশরীর ও পরলোকসম্বন্ধে এীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর এক দিন ত্রীযুক্ত দেবেজনাথ সামস্ত, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি গুক্করাতাগণকে সদে লইবা, আচার্যা ত্রীযুক্ত নগেজনাথ চট্টোপাধ্যারের সহিত, মহর্ষি দেবেজ নাথ ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে পুব আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং শিগ্রগণের কুশলাদি জিল্লাসা করিলেন। পরে কথাপ্রসদে বলিলেন, 'আমার ছেলেবেলা হ'তে গরীব লোকেরা কি ভাবে থাকে, উৎস্বাদিতে কি করে, এ সব জান্তে বড় ইচ্ছা হ'তো। তজ্জ্ঞ অনেক সমন্ত গোপনে ভিন্ন ভিন্ন বেশে তাদের বাদ্ধী যেতাম। তাদের অলক্ষিতে সমস্ত দেখে আস্তাম। এখন ভগবান দরা ক'রে আমাকে সকে নিম্নে নানাস্থান ঘুরান। এইমাত্র তোমাদের আস্বার পূর্বের্বির সঙ্গে নানাস্থান ঘুরে এলাম। তাঁর অপার করা। ঠাকুর কথার কথার জিল্লাসা করিলেন—মামুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায় ? মহর্ষি বলিলেন—'কেন, যে সকল গ্রহ নক্ষত্র দেখ্ছ তাহাতে যায়।' পরলোক সহদ্ধে এইপ্রকার নানা কথার পর মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর সন্ধ্যার পর বাসায় আসিলেন।

জাতিভেদসম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ।

আমাদের শুকুলাতা শ্রীষ্ক্ত রাথালচক্ত রায় মহাশয়, বরিশালে যাইয়া তথাকার শুকুলাতাদিগের
নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, 'জাতিভেদ বৃদ্ধি থাকিতে আমাদের কাহারও এই সাধনে
কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না', ঠাকুর এই প্রকার বলিয়াছেন; এই কথা লইয়া বরিশালের শুকুলাতাদের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শিবচক্ত শুহ মহাশয়, এই বিষয়
পরিদার আনিবার অভিপ্রান্তে কৃত্ত বাবুকে পত্র লিখিলেন; তিনি ঠাকুরকে ঐ পত্র শুনাইবামার
ঠাকুর তৎক্ষণাৎ কৃত্ত বাবুর দারার নিয়লিখিত চিঠি শিব বাবুর নিকটে পাঠাইলেন—

চিঠির নকল---

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ ; ৫০।১, অকিয়া হীট, কলিকাতা।

পর্ম পূজনীয়

বীবৃক্ত শিবচন্দ্র খাহ

ঐচরণ কমলেবু,

আতিতেদ সহত্বে বরিশালে সম্প্রতি বে গোলবোগ এইবাছে, তৎসহত্বে শরমপুলনীর **অব্তেশন** গোলামী মহাশরকে জিল্ঞাসা করার তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমূধে আমাকে বাহা বলিতেছেন তাহা শিবিতেছি:—"সহ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ, এই তিনটিই প্রকৃত আতি। এই তিন গুণ ভাগ না করিলে জাতি পরিত্যাগ করা বার না। এক কথার বলিতে গেলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ হয় না। বাহার তাহার অর ভোজন করিলেই জাতিভেদ বার না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপার নয়। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদলী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া বাইবে। যিনি যে সম্প্রদারে, তিনি সেই সম্প্রদারের জাচার-পদ্ধতি অমুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে, দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবেন না। সাধনোজেশে জীবন গঠনে, যেরূপ জীবন হইবে বাহিরে তাহাই প্রকাশ পাইবে। ভিতরে ও বাহিরে এক হওরাই প্রকৃত জীবন। অতএব বিপক্ষে না চলিয়া সাধনের পক্ষে অগ্রসর হও। ইতি—

*সেবকাধ*ম

ত্রীকুঞ্জবিহারী শুহ।

শ্বিষ্ণ কুশ্ববিহারী শুহ লিখিরাছেন—'মুকিয়া দ্বীটে, ঠাকুরের বাদা-বাড়ীতে এক দিন মধাকে গুণানকার সমন্ত শুক্তাই ও বিলাত হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বিজ্ঞান দত্ত মহাশর প্রভৃতির খাওরার নিমন্ত্রণ হর। আমরা সকলে একসকে নীচের ঘরের বারালার আহার করিতে ববি। ইতিমধ্যে আতিভেদের কথা উঠিল; ঠাকুর বলিলেন—গুরুগুহে এক পংক্তিতে আহারে দোষ নাই। আমি যদি ভোমাদের দেশে যাই, তথন এরূপ কর্বে না। সকলকে সামাজিক নিয়মানুসারে চল্তে হবে।'

### ठोक्टब्रब कोब-थिएएहोत्र पर्मन।

একদিন 'টার-খিরেটারের' প্রীযুক্ত গিরিশচক্র ঘোষ মহাশয় 'চৈতস্তনীলা' দেখিবার জন্ত সশিশ্র ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধার পবে ঠাকুর যথাসময়ে সকলকে সঙ্গে লাইরা নাট্যশালার উপস্থিত হইলেন। তৎপরে খিরেটারের অধ্যক্ষ প্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় খুব সমাদরপূর্বকৈ তাঁহাদের অন্তর্গনা করিলা সকলকে রক্ষমঞ্চের সন্মূপে বসাইলেন। ঠাকুর অভিনয় দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে অভিভূত হইলা পড়িলেন।

কেশব কুক্ক করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারা।
মাধব-মন মোহন, মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভরভঞ্জন;
নয়ন বাকা বাকা শিখিপাধা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্জন-ধারণ, বন-কুস্থম-ভূবণ,

### দামোদর কংস-দর্পহারী, খ্যাম রাস-রস-বিহারী

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

এই গানটি আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলিতে বলিতে উদ্দশু নৃত্য কবিতে লাগিলেন। তথন ভাবে বিভায় শুরুত্রভাতাগণও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মৃত্র্তঃ হবিধ্বনি করিয়া ঠাকুরের চড়ুদ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'গোলমাল হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে; থেমে যাও, থেমে যাও' ইত্যাদি শন্ধও স্থানে স্থানে উভিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রক্ষমঞ্চে অমৃতলাল বন্ধ মহাশর উপস্থিত হইয়া, আজ আমার থিয়েটার করা সার্থক হইলা, আজ আমি ধল্ল হইলাম—এইয়প নানাপ্রকার বাক্য প্রঃপ্রনঃ বলিতে লাগিলেন। পরে কবতালি সংযোগে 'হবিবোল হবিবোল' বলিয়া অভিনেত্রীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি আবার গান আরম্ভ হইল।

চক্সকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্চু কুঞ্চারী॥
ভয়বাধে, শ্রীবাধে।

ব্ৰন্ধবালকসন্ধ, মদন-মানভন্ধ, উন্মাদিনী ব্ৰন্ধকামিনী, উন্মাদ তবন্ধ। দৈতাছলন, নাবারণ, স্থবগণ ভ্রহারী, ব্ৰন্ধবিহারী গোপনাবী মান-ভিপারী।

#### कत्रवार्य, बीनार्य॥

এই সমরে ভাবোচ্ছাস-পূর্ব নৃত্য-গাতে দর্শক-মণ্ডগাব চিত্ত ও অভিভূত হইরা পড়িল। দেখিতে দেখিতে নাট্য-মন্দিরে মহা হলুছুল পড়িয়া গেল। স্থামিজা হরিমোহন, ভাবাবেশে উর্দ্ধান্থ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর ঞীধর কণকাল ঠাকুরের দিকে এক দুঠে চাহিয়া কশিশত কলেবরে বেহুঁল হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া উচ্চ হরিবোল বলিতে বলিতে বিবিধ প্রকার নৃত্য সহকারে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ঠাকুরের বাহস্ঞালনপূর্বক মধুর হরিধ্বনির তড়িংবভারে সকলের অভার কালিয়া উঠিল। নাট্যাভিনয় স্থগিত রাখিয়া এই প্রকার বহক্ষণ কীর্ত্তনাংসৰ হইল। তংশরে সকলে প্রভৃত্ত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

### বেশ্যাদ্বারা সমাজের পরিণাম।

ক্লিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, বেঙা ছিলেন। জাঁহার একটি মাত্র বেবে ছিল, নে বেখুন কুলে পড়িত। আদ্ধ-সমাজের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহের প্রভাব হয়। ঠাকুর তাহা ভনিয়া বলিলেন— বেশার মেয়ে সমাজে নেওয়া কখনই উচিত নয়। ইহাতে সমাজ কলুষিত হয়। বিদিও প্রথমে পুব ভাল এবং সচ্চরিত্রা দেখা যায়, কিন্তু সময়ে ভিতরের বীজ অঙ্কুরিত হ'রে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর এই বিষয় বুঝাইতে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' হইতে বেশ্রার উৎপত্তি দম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

### রোগ আপনিই সারে। অবিশ্বাসীর উপায় কি ?

শ্বনাতা শ্রীবৃক্ত শ্রীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় উৎকট রোগে দীর্ঘকাল ভূগিয়া মরণাপন্ন অবস্থান্ন পড়িলেন।
শবেকেই তাঁহার জীবনে নিরাশ হইল। এক দিবস রাত্রিতে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইন্না
পড়িল। শ্রীশ তথন কাতর ভাবে সঙ্গীদের বলিলেন—'আমার এখনই মৃত্যু হইবে। এই সময়ে
একবার দরা করিন্না তোমরা ঠাকুরকে আনিন্না দেখাও।' শ্রীগৃক্ত কুঞ্জবিহারী শুহ অমনি রাত্রি ছ'টার
সময়ে ঠাকুরের নিকটে দৌড়িলেন। ঠাকুব, শ্রীশের কথা ও অবস্থা শুনিন্না বলিলেন—'ভাঁকে বল
গিয়ে কোন ভয় নাই। অসুথ সেরে যাবে। অস্থির না হন।'

করেক দিন পরে আন্দের অহথ সারিয়া গেল। তথন ঠাকুর এক দিন গঙ্গাল্লান করিয়া আদিবার সময়ে আনকে দেখিতে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কুঞ্জ বাবুকে অবে আক্রান্ত দেখিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার চিকিৎসা এখন কে করেন ? কুঞ্জ বাবু একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন—ডাক্তারের সাধ্য নাই যে, তোমার রোগ সারান। যখন সারুবে, আপনি সেরে যাবে। দেখুলে ত, আশির রোগ কেহ সারাতে পার্লেন ?

কুল বাবু বলিলেন—আপনি ত বলেছেন যে, ঔষধ সেবনেও অনেক কর্মভোগ কেটে যার। । ঠাকুর ক্ছিলেন—হাঁ, তা ঠিক।

ইবেশ চক্রবর্ত্তী মহাশর বলিলেন —আমার অবিখাস ত কিছুতেই যায় না—কি করিব ?

ঠাকুর। বাঁহারা সাধন লাভ কবেছেন, তাঁদের ভিতরে সকলেই কিছু না কিছু বিখাসের জিনিস পেয়েছেন। অবিখাসের সময়ে তাঁহা স্মরণ কর্লে ও ধ'রে থাক্লে বিশেষ উপকার হয়।

আবার বলিলেন—অবিশাস কি প্রলোভনের সময়ে যদি ৫।৬টি নামও কর্তে পারা বায়, ভা হ'লেও রক্ষা। কিন্তু কি চুর্দ্দিব ভাও কেহ কর্তে পারে না।

পীজিও কুল বাৰু বলিলেন—আমি যে নাম কর্তেই পারি না। ঠাকুর কহিলেন—নাম করার ইচছা হ'লেও হয়।

কথার কথার ঠাকুর আবার বলিলেন--আমাদের বে যোগ, তাহা নামের বোগ। গন্তীরনাথ

বাবার নিকটে খাসে প্রখাসে নাম জপের কথা শুনি। বিশ বৎসর পরে ঐ কথার অর্থ বুঝি। মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও ত কতবার শুনেছি—

> মন পাগ্লা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও। দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এক দিবসে হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ নাম নিতেন কি**রুপে ?** ঠাকুর বলিলেন—এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে, এক লক্ষ মনে মনে, আর এক লক্ষ তাঁর আত্মাতে আপনা আপনি হ'তো।

কুঞ্চ বাবু লিথিয়াছেন, এই বাদায় থাকাকালীন অর্থের অতিশর অনটন ছিল। বিছানার অভাবে মাঠাক্রণ একথানা ছেঁড়া মাতুরের উপরে বাহু উপাধানে শরন কবিতেন। ঠাকুরের ব্যবহারে অভি অল মূল্যের একথানা দেশী কম্বল মাত্র ছিল। তিনি শয়নকালে গ্রন্থের উপরে একথানা বহির্মান বিছাইয়া তাহাতেই মাথা রাথিতেন। কুঞ্চ বাবু এক দিন একটি বালিশ প্রস্তুত কয়াইয়া ঠাকুরের ব্যবহারের জক্ত আনিয়া দিলেন। তাহাতে বুলাবন বাবু ঠাকুরের সাক্ষাতেই কুঞ্চ বাবুকে উপহাস করিয়া বলিলেন,—"উনি সয়্লাস নিয়েছেন, তুমি ওঁর জক্ত বাণিশ এনেছ ? বেশ, একথানা ভোষক, একটি ছাতা আন্লে না কেন ?" কুঞ্চ বাবু ছঃখিত মনে নীরব থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই কথায় পর ঠাকুর বোধ হয়, এই বালিশ আর ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু কুঞ্চ বাবুর একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া দরাল ঠাকুর প্রতিদিনই শয়নের সময়ে উহা গ্রহণ করিতেন।

যে বাড়ী ভাড়া লওরা হইরাছিল, তাহা চা'র মাসের জন্ত । নির্দিষ্ট সমর ক্রাইরা আসিল দেখিরা, ঠাকুর সকলকে অর ভাড়ার একথানা বাসা দেখিতে বলিলেন। অনুসকানের পর শুরুভাডারা আসিরা জানাইলেন যে, অর ভাড়ার বাড়ী ভুটতেছে না, তথন ঠাকুর কহিলেন—'একথানা খোলার খর হ'লেও হয়।' মণি বাবু বাড়ী ভাড়া করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সকালে প্রার ৮টার সমরে ঠাকুর প্রীধরকে মাত্র সঙ্গের হাইরা হঠাৎ বাসা ইইতে বাহির হইরা পড়িলেন। বেলা ১০টার সমরে বাসার থবর আসিল—তিনি শান্তিপুরে চলিরা গিরাছেন। এই সংবাদে সকলেই অতিশর ছঃখিত হইলেন। কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিরা, অকমাৎ এই ভাবে ঠাকুরের যাওরার হেতু এক এক জনে এক এক প্রকার অপ্রমান করিতে লাগিলেন। পরদিন গুরুত্রাতা প্রীবৃক্ত শশুপতিনাথ বুখোপাধ্যার মহাশরের সাহায্যে, বাজার দেনা ৮০ (আলি) টাকা পরিলোধ হইল। মাঠাকুরশ অমনি দিদিমা ও কুতুকে লইরা যোগজীবন এবং কুঞ্জ বাবুর সহিত শান্তিপুর রওরানা হইলেন। তথার ঘাইরা দেখিলেন, ঠাকুরমাতা উৎকট উল্লাদরোগে বিষম ক্ষেণিরা উঠিয়াছেন। ঠাকুরকে দেখিলে তিনি সমরে সমরে অনেকটা ঠাগু থাকেন।

ঠাকুরমার ভরতর উল্লভতা কিঞিৎ উপশম হইলেও সময়ে সময়ে তিনি শরন-বরে, মল-মূত্র ত্যাপ

করিয়া উহা দেওয়ালে ও সমস্ত মেজেতে ছড়াইতেন। সকাল বেলা মাঠাক্স্পণ উহা পরিষ্কার করিতেন।
দিদিমার ইহা বড়ই অসহা হইত। তিনি ইহা লইয়া অনেক সময়ে ঠাকুরমার সহিত ঝগড়া করিতেন।
এক দিন প্রত্যাধে এই সকল অনাচার অত্যাচার লইয়া উভরের মধ্যে বিষম গোলমাল বাধিল। তথন
ঠাকুর নিজের থাকার খরে দোতালার উপরে ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুয়মার সেবাভক্রা, মলমূত্র পরিষ্কারাদি ঠাকুর নিজেই সমস্ত করিবেন বলিতে লাগিলেন। অনর্থক এই ছর্জোগ
কেন মাথার টানিয়া নেওয়া বিলয়া মাঠাক্সপ্র, ঠাকুরের ক্রেন্থার আপত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন।
দিদিমাও তাহাতে যোগ দিয়া ভয়ানক গোলমাল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ আসন
হইতে উরিয়া মাঠাক্ষণকে বলিলেন—'আমি এখনই কাশী চল্লেম, ভাড়ার আট্টি টাকা
দেও।'

অকলাৎ ঠাকুরের কাশী যাওয়ার উত্যোগ দেশিয়া মাঠাক্রণ চমকিয়া গোলেন, এবং ঠাকুরের সয়য়ে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে টাকা দিতে ওজর করিয়া বলিলেন,—'তা হ'লে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লও।' ঠাকুর তথন ভরয়র উগ্রম্ধি হইলেন এবং মাঠাক্রণকে ধমক দিয়া দওলারা 'পোর্টমেন্টের' উপরে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঠাক্রণ অমনি বাক্সের চাবিকাঠি ঠাকুরের সল্মুথে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—'বাক্সটি ভেলো না—এই চাবি নাও।' ঠাকুর বাক্স খুলিয়া আটটি টাকা গুলিয়া লইলেন। পরে মাঠাকুরাণীর নিকটে চাবিকাঠি ফেলিয়া দিয়া অমনি একাকী রাণাঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। ওথানে যাইতে নদা পার হওয়ার সময়ে ঠাকুর পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়া বিশিলেন—"এখানে একটু পরেই একটি বাবাক্রী আমার অমুসন্ধানে আস্বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচিছ—ভিনি যেন কাশী গিয়ে আমার সঙ্গে মিলেন।"

ঠাকুর যথন বাড়ী হইতে বাহির হইরা পড়িলেন, শ্রীধব তথন কোন প্ররোজনে বাহিরে ছিলেন। বাড়ীতে আসিরা শ্রীধর যেমনি শুনিলেন, ঠাকুর কানী চলিরা গিরাছেন, অমনি তিনি সেই অবস্থাতেই উল্লেখ্য মত ছুটরা রাণাখাটের দিকে চলিলেন। নদাব পাড়ে প্রছিয়া, থেওরা ঘাটে যাওয়া মাত্রই পাটনি শ্রীমরকে দেখিরা বলিল— 'কিছুক্রণ হয় একটি সাধু এখান হ'রে টেশনে গেলেন। তিনি কানী যাবেন। আমার হাতে একটি টাকা দিরে বল্লেন যে, একটু পবে একটি বাবাজী এখানে আমার তালাসে আস্বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কানী যাচ্ছি; তিনিও যেন কানী গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শীধর মাঝিকে বলিলেন—'হাঁ, তিনি আমার শুরু, আমি তাঁরই তালাদে এসেছি।' মাঝি অমনি টাকাটি শীধরের হাতে দিল। শীধর তথন নদী পার হইরা তাড়াতাড়ি রাণাঘাট টেশনে পাইছিলেন, দেখিলেন—ঘাত্রীপূর্ণ একথানা টেন্ টেশনে রহিরাছে। এদিক সেদিক তাকাইতে তাকাইতে ঠাকুবকে গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুরও শীধরকে দেখিতে পাইরা ডাকিরা বলিলেন—'শীধর !

আমি কাশী বাচ্ছি। ভূমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্চদের বাসায় উঠো। সেখানে টাকা জোগাড় ক'রে নিয়ে কাশী যেও, আমার সঙ্গে দেখা হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না।'

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। শ্রীধরও কলিকাতা যাইয়া কুঞ্চ বার্দের বাসায় উঠিলেন। সেখানে রেল ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিনই কাশী রওয়ানা হইলেন। করেক দিন পরে মাঠাক্রণ, দিদিমা এবং যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া, কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দহাশরের বাসায় আসিলেন। তথায় ক্লিছুকাল থাকিয়া, কুঞ্চ বাব্ এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মন্ত্র্মদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কাশী যাওয়ার স্থব্যব্য করিলেন। এই সময়ে এক দিন বিষ্ণু বাব্, বেলল ফটোগ্রাফারকে আনাইয়া মাঠাকুরাণীর ফটো তুলিয়া লইলেন। এই ফটো গুলুলাতারা মনেকে মতান্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাঠাক্রণ মবিলম্বেই যোগজীবন ও দেকেক্ল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গুরুলাতাদের সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলেন।

### ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি।

ঠাকুব ৺কাশীধামে পঁছছিরা প্রথমে কাকিনিয়া মহারাজার ছত্রে উঠিলেন। করেক দিন অধার অবস্থান করিয়া অগস্তাকুপ্তের সন্নিকটে মাণিকতলার মাতাজীব ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গেলেন। মাঠাক্রণও সেই সময়ে যোগভীবনকে লইয়া কয়েকটি শুকুলাতার সলে ঐ বাসায়ই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে ১০।১২টি লোক হইল। আহারত্যাপী মাতাজী, গপ্তুবমাত্র জল প্রথম না করিয়া, স্বচ্ছল শরীরে প্রফুল মনে প্রত্যাহ সকলের পরিবেশনাদি যাবতীয় সেবার কার্যা করিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল ঠাকুর কাশীতে রহিলেন। তাঁহাব সেই সময়েব অন্ত ঘটনাবলী লিশিবছ করিতে বহু বাধা বিদ্ব দেখিয়া, আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। করেকটি সাধারণ ঘটনার কিঞ্জিলাত্র উল্লেখ কবিয়া যাইতেছি।

ঠাকুরকে সন্ন্যাসিবেশে দেখিয়া সহরের ইংরাজি-শিক্ষিত উকীল, অধ্যাপকাদি বালালী বাবুরা
নানা প্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীকুফানন্দ স্থানী ও থাতনামা
শ্রীনাথ রার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্মসভার অধিবেশনে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর যথাসময়ে
সভায় উপস্থিত ইইলে, সকলে আদর অভার্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসিমগুলীর পুরোভাগে বসাইলেন।
বহু গণ্য-মান্ত লোকের সমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। অধিবেশনের কার্য্য সমাপনাস্তে সন্ধীর্তনের
আরোজন ইইতে লাগিল। ঠাকুর অস্থত্থ পাকা বলতঃ বাসায় আসিবার উল্লোগ করিতে লাগিলেন।
কিন্তু কর্তাদের বিশেষ অন্থরোধে পড়িয়া তিনি সন্ধীর্তনে থাকিতে সন্মত ইইলেন। কিন্তুন্ধণ পরেই
কীর্ত্তন আরম্ভ ইইল। ঠাকুর কতকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে উচ্চ ইরিবোল ইরিবোল
বিলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে সহার্তনে মহাভাবের বন্ধা আসিয়া পড়িল।
নর্শকর্ত্বন সকলেই ভাহাতে হারু ভূবু থাইতে লাগিলেন। অচিরেই ঠাকুর স্বাধিত্ব হইয়া পড়িলেন।

ক্রকানন্দ স্বামী ও সভাস্থ অভাস্ত সম্ভান্ত ব্যক্তিগণ আসিরা ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিলেন। বিক্রভাবাপর বাজালী বাবুরাও তথন ঠাকুরকে প্রণাম করিরা তাঁহার অলোকিক শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে চলিরা গেলেন। সমাধি ভলের পর ঠাকুর বাসার আসিলেন।

### বিশেশরের আরতি দর্শন।

ঠাকুর এক দিবদ সন্ধার কিঞ্চিৎ পরে বিশেশরের আরতি দর্শন করিতে মন্দিরে উপস্থিত ইইলেন।
বন্ধ লোকের ভিড়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মগুণের এক ধারে বিদরা রহিলেন।
রাত্রি প্রান্ত ৮ টার সমরে আরতি আরম্ভ ইইল। ঠাকুর দুরে থাকিরা কর্যোড়ে দাঁড়াইরা আরতি
দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত ইইতে লাগিল। পরে উট্জঃম্বরে বোম্
ভোলা, বোন্ ভোলা বিলিয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে
লাগিল। আরতি দর্শন না করিয়া সকলে উল্লসিত ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর নৃত্য
করিতে করিতে বিশ্বেশরের দিকে অগ্রসর ইইতে ইইতে দরকা পর্যান্ত আদিয়া আবার পশ্চাৎ দিকে
দরিয়া বাইতে লাগিলেন। পাঞ্চারা তথন আগ্রহের সহিত অবাধ গতিতে নৃত্য করিবার স্থবিধা
করিয়া দিল। ঠাকুর বোন্ ভোলা, বোন্ ভোলা রবে সকলকে মুগ্র করিয়া উদ্ধুও নৃত্য করিতে
লাগিলেন। অধির, স্থামিলা প্রভৃতিও মন্ত ইইয়া ক্রম্বনি প্রদান পূর্বাক ঠাকুরের উভয় পালে নৃত্য
আরম্ভ করিলেন। সেবকগল পরমোৎসাহের সহিত উচ্জঃম্বরে স্তবপাঠ করিয়া আরতি করিতে
লাগিলেন। ঠাকুর, দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাশুন্ত ইলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্ক

আর এক দিন ঠাকুর বিশ্বেরর আরতি দেখিতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বরের এক কোণে দীড়াইরা থাকিরা আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বেরকে দর্শন করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইরা পড়িলেন; মূপিরা মূপিরা বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। তখন আক্রা প্রকারে ঠাকুরের নেত্রহর হইতে অঞ্চরাশি নির্গত হইরা সবেগে ছুটিরা বিখনাথের সমূথে পড়িতে লাগিল। এই অভূত আপার প্রত্যক্ষ করিরা পাওা, পূজারি ও দর্শকর্ক সবিদ্ধরে ঠাকুরের বিকে চাহিরা রহিলেন। নির্দিষ্ট সমর অতীত হইলেও, তাঁহারা আনক্ষ উৎসাহের আবেগে অর্থ্
কটাকাল অধিক আরতি করিলেন।

ইহার পর প্রত্যহই দলে দলে লোক আসিরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে লীগিল। কোন্ দিন কথন ঠাকুর বিবেধর দর্শনে যাইবেন, বালালীটোলাবাসীরা নিত্য আসিরা ধবর লইরা যাইত।

## ভাক্ষরানন্দ স্বামী এবং পাল মহাশয়।

ঠাকুর এক দিন ভাতরানক স্বামীকে দর্শন করিতে শিশুগণ সৃহিত ছুর্গাবাড়ী গোলেন। একটি লোক ঠাকুরকে স্বামিকীর নিকটে বাইতে বাধা দিরা বলিলেন, 'ওদিকে যাবেন না। এ সমরে শামিজীর সলে দেখা সাক্ষাৎ হর না, তিনি ধ্যানত্ব আছেন।' ঠাকুর তাহাকে কিছু না বলিয়া একটি বৃক্ষতলে চোক বৃদ্ধিরা বসিয়া রহিলেন। হ' এক মিনিটের মধ্যেই স্থামিজী সহাস্ত মুখে আনক্ষ হার, আনক্ষ হার, বলিতে বলিতে ঠাকুরের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর স্থামিজীকে সাইাক্ষেপ্রণাম করার উদ্যোগ করা মাত্রই স্থামিজী ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভরে পরস্পারকে আলিক্সন করিয়া বাহুজ্ঞানশৃষ্ট হইলেন। বহুক্ষণ নীরবে একই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে ছ' একটি কথা বলিয়া ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

ঠাকুরের মুথে শ্রীযুক্ত হারকানাথ পাল মহাশরের কথা অনেক বার শুনিরাছি। ঠাকুর বলিরাছেন, 'ইনি একজন প্রবীণ দার্লনিক পণ্ডিত ছিলেন; সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া দীন হীন কালালের মত কানীর একপ্রাস্থে ছর্গাবাড়ীর দিকে নির্জ্জন একটি বাগানে বাস করিতেছেন। লোকসমাগমে পাছে ভজনের বিশ্ব ঘটে, এজস্তু তিনি কূটিরের হার বাহির দিকে তালাবদ্ধ করিয়া রাখেন; পরে ক্ষুদ্র একটি জানালা দিরা ভিতরে প্রবেশ করেন। তৎপরে সেটিও বদ্ধ করিয়া নির্জ্জন ঘরে সারাদিন একাসনে খ্যানবর্ধ থাকেন। ঠাকুর তাহার দর্শন মানসে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কূটিরের হার কছ দেখিরা দেওয়ালে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আসিলেন। পরদিন ক্ষীণশরীর বৃদ্ধ পাল মহাশ্ব, ঠাকুরের সাহিত সাক্ষাৎ করিতে অগন্তাকুথে আসিলেন। ঠাকুর যতদিন কালীতে ছিলেন, পাল মহাশ্ব প্রান্থই আসিতেন। তাঁহার আগমনে ঠাকুরের বাসার শিক্ষিত লোকের অত্যধিক সমাগম হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্বের স্ক্ষ তত্ত্ব আলোচনার ও সমন্ত দর্শন শান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিতা বেখিয়া উচ্চাশিক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বিত হইলেন। শান্ত অল্রান্ত ইহা তাঁহার দৃচ বিশ্বাস। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি আরও করেকটি সয়্ল্যানী এবং পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কালীর প্ররোজন শেব হইলে, ঠাকুর করজাবাদ রওয়ানা হইলেন।

## পরমহংসজীর আহ্বান।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম, 'মাঠাকুরাণীর সহিত ঝগড়া হওরাতেই কি **আপনি** শাস্তিপুর ছেড়ে এলেন ?'

ঠাকুর। আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। পরমহংসজার আহ্বানেই এসেছি। কাণ্ডার সময়ে তিনি বল্লেন, 'এখনই তুমি কাশী চলে যাও। কাশীতে আমার দেখা না পেলে অযোধ্যায় যেও। সেখানেও সাক্ষাৎ না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হবে।' ঝগড়ার সময়ে যেমন পরমহংসজীর আদেশ হ'লো, আমিও অমনি বের হ'রে পড়্লাম।

এক দিন ঠাকুর পার্থানার গিরাছেন; একটি সমারোহের স্থীর্তন কুজের স্মীপবর্তী রাভা দিরা চলিল। ঠাকুর উহা ওনা মাত্র পার্থানা হইতে হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে ছুটিরা বাহির হইরা পড়িলেন। স্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বছক্ষণ আনন্দ করিরা কুঞ্জে আসিলেন। তথন হঠাৎ ঠাকুরের শ্বরণ হইল জলশৌচ করেন নাই।

শার একদিন আহার করিতে করিতে ধোল করতালের আওরাজ পাইয়া, অমনি এঁঠো মুখে ছুটিরা বাহির হইলেন। সভীর্জনোৎসবে আনন্দ করিয়া অপরাহে বাসায় আসিলেন। তথন মুখপ্রকালনাদি করিলেন।

গুরুর ইন্সিত আহ্বান ব্যতীত, এই প্রকার বিচারশৃত্ত অনুত আবেগ আর কিসে ঠাকুরের হইতে পারে, জানি না।

# গুরুভাতার সংস্পর্শে বিলুপ্ত গুরুশক্তির স্ফূর্র্তি।

কেই যদি কোনও নিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুক্ষবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করির। ইষ্টমন্ত্র বিশ্বত হন, ত্থক্ষেও একেবারে তুলিরা যান, তাহা হইলে তাঁহার কোন তাক্ষলাতার সহিত একটুকু মাত্র কোন প্রকারে নংস্রব ঘটিলেও, তাক্ষণক্তির একটা ক্রিরা তাঁহার ভিতরে হইতে থাকে; ঠাকুরের মুথে একটি পর তনিরা এই বিষরটি বৃথিলাম। গরটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

গয়াতে একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ছেলেবেলা কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষা প্রাহণ করেছিলেন। পরে টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তির সম্পর্কে, তিনি সাধন ভঙ্গন, ইউনাম, এমন কি, গুরুকেও ভুলে গেলেন; ক্রন্মে ঘোর বিষয়ী হ'য়ে পড়্লেন। এক দিন একটি উদাসী সাধু, তাঁহার ঘারে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, 'হাম্ ভুখা ছায়, হাম্কো কুছ ভোজন দিজিয়ে।'। বাড়ীর চাকর একমুটো চাউল এনে সাধুকে বল্লে, 'এই লেও, চলা বাও।' সাধু বল্লেন, 'দানা মেই নাহি মাঙ্গুডা, হাম্কো থোড়া ভোজন দেও।' বাবু, সাধুর কথা শুনিয়া ধমক দিয়া চাকরকে বল্লেন, 'ও কি গোলমাল হ'চেছ ? ভাল উৎপাত। ওটাকে ধাকা মেরে তাড়ায়ে দেনা। চাকর অমনি সাধুটিকে **ধাকার উপর ধাকা মার্তে লাগ্ল। সাধু তখন ব'সে পড়্লেন এবং বল্তে লাগ্লেন** হাম বড়া ভূপা ভায়, জেরা ভোজন দিজিয়ে।' সাধুব জেদ দেখিয়া, বাবু একেবারে শামনুর্বি হ'লেন; 'ঠারো বদমাইস, ভোজন দেতা হায়' বলিয়া, সাধুকে গিয়া ধর্লেন, পরে কিল চাপড় ও লাখি মার্তে মার্তে তাঁহাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেল্লেন। সাধু, 'আহা রে গুরুজী' বলিয়া, চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। এই সময়ে বাবুর কি হ'ল ভগবান্ জানেন, ডিনি লাখি মার্ডে মার্ভে অৰুমাৎ থম্কে দাঁড়ালেন, থর থর কাঁপ্তে কাঁপ্তে প'জে গিয়ে সাধুকে অভিয়ে ধর্লেন এবং পুনঃপুনঃ সাধুর চরণে প'ড়ে কাঁদ্ভে কাঁদ্ভে ৰল্ডে লাগ্লেন, 'আরে ডু কোন হোঁ, আরে ডু কোন হোঁ ?' সাধু ওাঁহার গারে হাভ

বুলাতে বুলাতে কহিলেন 'আরে, হাম তেরা গুরুভাই হোঁ, হাম তেরা গুরুভাই।' এই বলিয়া সাধু ছুটিয়া অমনি এক দিকে চলে গেলেন। বাবৃটি বহু সমুসন্ধান ক'রেও আর তাঁকে পেলেন না। এই ঘটনার পর হ'তে বাবৃটির স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সাধন ভজন ধর্লেন, অল্ল দিনের মধ্যেই তিনি সদাচারী, নিষ্ঠাবান, ভজনানশী হ'য়ে উঠ্লেন।

#### নন্দোৎসব। দর্শনসম্বন্ধে প্রশোত্তর।

আজ জ্বনাষ্ট্রমী। সমস্ত বৃলাবন আজ মহা আনন্দ উৎসবে মাতিরাছে, ঠাকুরের সহিত আমরা
১০ই আবন, ১২৯৭; শৃলারবটে চলিলাম। জীয়ুক্ত রাথান বাবু, প্রবোধ বাবু, দক্ষ বাবু এবং
তক্রবার। অভর বাবুও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। শৃলারবটের সমস্ত আজিনা লোকে
পরিপূর্ণ দেখিলাম। ইাড়িতে ইাড়িতে দ্ধি আনিরা তাহাতে প্রচুব পরিমাণে হলুদ মিলাইরা উহা
এজবাসী ও বৈশ্বব বাবাজীরা উর্দ্ধে ও চতুর্দ্ধিকে নিক্ষেপ কবিতে লাগিলেন। সকলেই, সকলের আদে
মহা আনল্দে হলুদ দিধি মাথাইরা পরম উৎসাহে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নক্ষোৎসবের
মহাসভীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন ক্রেমই খুব জমাট হইরা পড়িল। উপ্রমের সহিত বাবালীরা নৃত্য
করিতে করিতে পিজিল প্রালণে প্রদম প্রম্ম পড়িরা থাইতে লাগিলেন। শ্রীধর সর্ব্ধাক্তে করিরে পিজিল প্রালণে প্রমি প্রমাণ পর্য বিলতে বলিতে পড়িরা থাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে
বালকের মত সভীর্ত্তনন্তলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন। পরে ভূমিতে পড়িরা সাম্ভাক্ত হবরা পড়িলেন। ঠাকুর প্রার্থ তিনঘটাকাল সমাধিয় হইরা রহিলেন। অপরাহে আমরা
সকলে বন্ধনার আন করিরা কুঞ্জে আদিলাম। জীধব কীর্ত্তনন্তলে নিত্যানন্দ ও অবৈত প্রক্র নাদা
ভঙ্গীতে নুত্যের বিবরণ, ঠাকুরকে বলিরা আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শ্রীধর চলিয়া গেলেন। পরে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলায— জিলাইনীতে উপবাসের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম। শাক্তদের সঙ্গে কথন কথন বৈঞ্চনদের মতের মিল হব না, আমি কোন্
মতে উপবাস কর্ব ?'

ঠাকুর বলিলেন—"ত্রত উপবাসাদি বংশপরম্পরায় ধাঁর যে নিয়ম, তিনি সেইমতই করবেন।"

আমি বলিলার --আমাদের লক্ষ্য কি ? কোন্ রূপে তগবান্ আমাদের নিকটে প্রকাশ হবেন ? ঠাকুর বলিলেন--- আমাদের এই সাধনে কোন দেবতা লক্ষ্য নর। একমারা ভগবানই লক্ষ্য। তা হ'লেও বাঁর বেমন ভাব, বাঁর যে কুলদেবতা, ভগবান্ তাঁকে সেইভাবে সেইরূপেই প্রথম দর্শন দিয়ে থাকেন।"

আমি জিজাসা করিলাম—আমাদের মধ্যে বাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তাঁহারা ত কোন দেব দেবীই ভাবেন না, মানেনও না ; তাঁদের নিকটে ভগবান্ কি ভাবে প্রকাশ হবেন ?

ঠাকুর বণিলেন—আমি কয়েকটি ঘটনা এরূপ দেখেছি; কোন কোন ভাল ভাল ব্রাহ্ম আনেক দিন উপাসনাদি ক'রে আমাকে এসে বলেছেন, 'মহাশয় অমুক দেবতার ভাব ও রূপ কেন মনে এসে পড়ে? কখনও ত ওসব ভাবি না, কল্পনাও করি না; তবু এরূপ হয় কেন?'। আমি তাঁদের কথায় অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, যাঁর যে কুলদেবতা, তাঁর ভিতরে সেই দেবতারই রূপ ও ভাব এসে পড়ে। পিতৃপিতামহাদি বংশের পূর্বে পুরুষগণ হতৈ বেসকল ভাব রক্ত মাংসের সহিত আমাদের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে, উহা কি সহজেই বায়? অন্ধোপাসক হ'লে কি হবে ? ব্রহ্ম যথন প্রকাশিত হবেন, তথন একটা ভাবে একটা রূপে তো প্রকাশ হবেন। অনেক হলে দেখা গ্য়াছে যাঁর বংশের যে দেবতা, ব্রহ্ম তাঁর নিকটে সেই রূপেই প্রথম প্রকাশ হন, পরে উহা হইতে অন্যান্য দেব দেবী ও যাহা কিছু, ধারে ধারে প্রকাশ হ'তে থাকেন।

সামি বলিলাম—মানার মনে হর ব্রাক্ষসমাজের পালার প'ড়ে আমার বিষম ক্ষতি হয়েছে; সরল বিবাস আর নাই। সংটাতেই সন্দেহ, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়েছে। ওখানে কেনই বা গেলাম ?

ঠাকুর বলিলেন—সরল বিবাস ভেঙ্গেছেনও যিনি, এখন আবার গড়ছেনও তিনি। সেজগু আর ভোমার ভাবনা কি ? এখন যেটি হবে, সেটি ঠিক হবে, তা আর ভাঙ্গ্রে না। আক্ষসমাজে গিয়ে ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বিস্তর উপকারই হয়েছে। আক্ষসমাজে বাওয়াডেই নীতি চরিত্রাদি রক্ষা পেয়েছে। আর প্রথম অবস্থায় অক্ষজ্ঞানই হওয়া প্রেরোজন। অক্ষজ্ঞানটি না হ'লে কোন প্রকারেই ঠিক তত্ত্ব জানবার অধিকার হয় না। এক্ষ খবিরা প্রথম অবস্থায় অক্ষজ্ঞানই শিক্ষা দিতেন। অক্ষ সর্বব্যাপী, সত্যক্ষরপ, পবিত্রক্ষরপ, মঙ্গলময়, নির্বিকার, নিরাকার ইত্যাদি ভাব সকল ধ্যান কর্তে কর্তে, বখন জেমে জেমে উহার ভিতর দিয়া অলোকিক রূপের আশ্চর্য্য ছটা প্রকাশ হ'তে থাকে, ভখনই উহা ধীরে ধীরে বুঝা যায়, ধরা যায়।

আৰি আৰার বিজ্ঞাবা করিলায়—আমাদের মধ্যে ব্রাক্ষ্যমাজের ভিতর দিরা সকলেই ত আসেন নাই, বীহারা হিন্দুস্যাকে থেকে এই সাধন নাত করেছেন, তাঁকের এসৰ তথ্যবোধ হয় না কি ? ঠাকুর বলিলেন—তা হবে না কেন ? তবে একটু শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় ধাঁছারা ব্রক্ষজ্ঞান লাভ করেন, তব সকল ধর্তে তাঁদের তেমন একটা কফ হয় না। খুব সহজেই ধর্তে পারেন। আর ব্রক্ষজ্ঞানটি লাভ না হ'লে ত কিছু হবারই যো নাই। তাই প্রথম অবস্থায়ই উহা হওয়া ভাল, এতে সব দিকেই সহজ হ'য়ে অ'সে। বাতে ব্রক্ষজ্ঞান লাভ হয় তাই করা কর্ত্তব্য, তাই কর।

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—অবশ্যুই ব্রাহ্মন্সমাজে গিয়ে অনেকের বিস্তর ক্ষতিও হয়েছে। ব্রাহ্মনমাজের ভাল যেটুকু, তাহা ত সকলে সহজে ধর্তে পারে না; যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন সব বিষয়েই সাধারণ লোকে প্রায় জড়ায়ে পড়ে; অবিশ্বাস, সন্দেহাদি কতকগুলি র্থা সংস্কারে কেছ কেছ বড়ই যন্ত্রণা ভোগ কর্ছেন; সহজে ওসব সংস্কার যায় না; ঐ সকল সংশোধন হওয়া বড়ই শক্ত।

এ সকল কথাবার্দ্তার অনেকক্ষণ চলিয়া গেল; ঠাকুবের আদেশমত, মহোৎসবের পুরী কচুরী, মিষ্টাল্লাদি প্রদাদ পরিপূর্ণ করিয়া আহাব কবিলাম। ঠাকুবের কাছে বলিয়া নাম করিতে করিতে দেখিলাম—পুন:পুন: একটি ক্লভুচজ্জন স্লিগ্ধ কাল জ্যোতি ঝল্মল্ করিয়া এক একবার প্রকাশ হইরা আবার অন্তর্জান হইতে লাগিল; কতকক্ষণ এই জ্যোতির সৌলর্ঘ্যে মুগ্ধ হইরা রহিলাম। স্লাহারের কিঞ্চিৎ পরে প্রাণান্নাম আরম্ভ করাতে, মাঠাক্ষণ নিষেধ করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—থুব খালি পেটে বা ভরপূর পেটে প্রাণায়াম কর্তে নাই। **স্বাহারের** দ অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে কর্তে হয়।

### অভয় বাবুর প্রতি রূপা।

### র্নোসাই ও কাঠিয়াবাবার প্রথম সাক্ষাৎকার।

আন্ত শীযুক্ত অভয়নারারণ রার মহাশরের সহিত কথার বার্তার তাঁহার জাবনের একট সুন্দর ঘটনা তানিরা বড়ই আনন্দ হইল। অভয় বাবুর সঙ্গে আমার নৃতন পরিচর নর, পূর্বেও ফরজাবাদে দাদার বাসার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাং ছিল। তখন তাঁহাকে ধর্মের কোনও বেশ ধারণ করিতে দেখি নাই। এবার শীবুন্দাবনে অভয় বাবুকে স্ব্যাসীর বেশে দেখিতেছি। তাঁহারই মুখে তানিলাম—কিছুকাল পূর্বে এক দিন তিনি মানসিক আলা-যত্ত্রণার কিপ্তর্পার হইরা আত্মহত্যা করিবার সভয় করিবার সভার করিবার সভার করিবার সভার করিবার সভার করিবার সভার করিবার সভার করিবার তাঁবের তাঁবির বিশ্বত হইলেন। সেই সমরে শীবুন্দাবনের চৌরাশি কোশের মহাত্ত সিছ্ মহাপূক্ষ শীরামদাস কাঠিবাবারা, অভয় বাবুর অভিথার

ভানিতে পারিরা অক্তরাৎ তাঁহার নিকটে আনিরা দাঁড়াইলেন। অক্তাত মহাপুরুষ নিজ হইতেই শ্লেছের সৃষ্টিত সাম্বনাবাক্যে অভর বাবুকে জর্মা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমি দীক্ষা দিক্ষি: সম্ভ অৰাত্তি চলে যাবে। ভূমি ওরপ সভন ত্যাগ কর।' সিদ্ধ মহাত্মা এই বলিয়া অভয় বাবকে শীকামত্র প্রধান করিলেন। অভয় বাবু তথন মন্ত্রণক্তিপ্রভাবে একপ্রকার বাফ্ডানশস্ত হইয়। উন্মন্তবং লক্ষ প্রানান করিলেন, এবং সম্মুখে একটি বুক্ষের ভাল ধরিরা জ্ঞানশুরু অবস্থারই তাহাতে স্থানিত লানিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠিয়াবাবা উহাকে স্কৃত্বির করিরা চলিরা গেলেন। অভর বাবু ৰলিলেন, 'এবার 🛍 বুন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বে কিছুকাল গরাতে আকাশগলা পাহাড়ে ছিলাম। এক ্ৰিৰ স্বশ্ন দেখিলাম, কাঠিয়াবাবা আমাকে বলিলেন, 'চলো, তোমকো এক আসল মহাস্থা দৰ্শন 🏣 সারেছে।' এই বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমাকে দাউজীর মন্দিরে গোম্বামী প্রভূর নিকটে শ্রেনিবিরের নিকটে দাঁড়াইরা ভাছেন দেখিলাম। আমাকে গোলামী প্রভু দরা করিরা অসুলিনির্দেশ-**প্রার্থক দাউলী ঠাকুর দর্শন করাইলেন এবং আদেশ করিলেন যে, 'ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ** ও নিরাহারে **্বিকাদন্দ করিবেন।' এই মন্দির এবং এই গোস্বামী প্রতু আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। স্বপ্নদর্শনের ঁকিছকাল পরে,** ঘটনাক্রমে আমি **শ্রীরু**ম্পাবনে যাত্রা করিলাম এবং দাউজীর মন্দিরে আসিরা উপস্থিত 'হাইলান। এথানে গোন্ধামী মহাশহকে দুৰ্শনমাত্ৰ তাঁহাকে সেই লগ্নস্ক মহাপুকুৰ বলিয়া চিনিতে পারিরা, আমি আন্তর্গাহিত হইলাম। গোখামী মহাশরের আশ্রমেই আমি বাস করিতে লাগিলাম। 🌉 🕶 ভিন্নাম, 💐 বুন্দাবনে কাঠিয়াবাবা আসিয়াছেন। অমনি আমি ওাঁহাকে দুর্শন করিতে ক্রিয়ার । তিনি আমাকে দেখিরাই বলিলেন, 'দেখ্ খণন তো প্রত্যক্ষ হরা হার্? উন্হিকা নাম আছু। ৩হি সাক্ষা সাধু। চল, হাম্ভি দর্শন কর্নেকো আত্তে ভোমারা সাত্যারেলে।' এই বলিরা ভাটিহাৰাৰা আৰার সলে গোঁসাইরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একে অক্সকে দুঞ্চকং ঞ্চাৰাদি করিবা ব ব আসনে উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ প্রসিচিতের স্থার আলাগাদি করিতে জালিলেন। ইহা দেখিলা বড়ই বিশ্বিত হইলাম। ঐ দিন গোলামী মহাশন কাঠিলাবাবাকে পর্ম সমাধ্যে ভোজন করাইলেন। পরদিন আমার সহিত গোলামী মহাশর কাঠিরাবাবাকে দর্শন चन्नित्क काशान निकटि केशविक स्टेटनन। केस्टा धक्टे द्वारन विनेत्रा शानमधार्वदात वस्कान -অভিবাহিত করিলেন; একটি কথাও বইল না। এইপ্রকার জ্বাব্যর তিন চার দিন উহাদের পরম্পর तम रहेन: किंद्र अटकवादा नीवर, अकृष्टि राका काहि। छथन अकृष्टिन चापि लावानी परानवरक বিজ্ঞানা করিলাব, 'আপনারা তো কোন কথাবার্ডাই বলেন না।' সোঁলাই বলিলেন, 'মূখে না ্র**েলও** মহাপুরুবেরা সমস্ত কথা অস্তরে প্রেরণ করেন, ভিতরে ভিতরে কথা হয়।' ্রাক বিদ গোখানী দহাদর কাঠিরাবাবাকে প্রদান করির। জাহার পাশে বনিরা পড়িকেন। উভয়েই জ্মিশুলাপন ভাবে নিৰ্বাৰ্ক ও নিবিট অবস্থাৰ বহিবাছেন, হঠাৎ কাঠিবাবাবা, বৌনাইবেৰ অন্তি স্পৰ্ণ

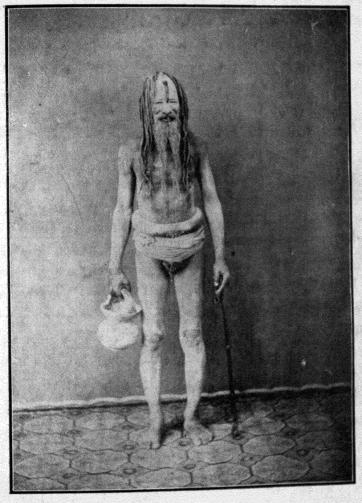

শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ।
( কাঠের কৌপীন পরা অবতা )

করিরা অবনত ভাবে বলিলেন, 'বাবা! হাষ্ আপ্কা বালক হার।' গোঁলাই অধনি কাটিয়াবাবাকে।
ছই হাতে বুকের উপরে লইরা জড়াইরা ধরিলেন।"

কাঠিরাবাবা বছকাল্যাবৎ প্রত্যন্ত দিবসের অধিকাংশ সমরে সেবাকুঞ্জের বারে আসন করির। বসিরা থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করার বলিরাছিলেন বে, এই হানেই বাবালীর সর্ব্যপ্রদেশ অপ্রাক্তকীলা দর্শন হয়। তাই প্রতিদিন এই স্থানে বসিরা, তিনি এখনও নিত্যলীলা দর্শন করেন।

### গোঁদাইয়ের অমুকম্পা।

क्थांत्र कथांत्र अञ्चलतात् विलिलन, এकशिन मधुतात्र मत्काती जाकात्र विसत्नात्मारन शाम, अक्थाना দরা পরিপূর্ণ বড় বড় নাড়, লইরা, এই কুলে আদিরা উপস্থিত হইলেন। গোবামী মহাশরকে না পাইরা তাঁহার সেবার্থে, উহা দামোদর পূজারীর হাতে দিয়া চলিরা গেলেন। দাযোদর ঐ নাড়ু <u>দাবাভবার</u> এখানে রাখিরা, সমস্তগুলি নিজের বাড়ীতে পাঠাইরা দিলেন। পরদিন স্কাল বেলা, সাবোদর আসিরা গোখামী মহাশরকে বলিলেন—"বাবা, মনোমোহন বাবু ৬টি নাড়ু দিরাছিলেন; আপনার 🔫 कृष्टि त्राथिता, नाउँजी-ठोकूत्रतक कृष्टि, अञ्चत्र वावूदक अकृष्टि এवर खीवत वावूदक अकृष्टि विवाहि।" अह কথা আমি কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিরা শুনিলাম। পরে, দামোদরের উপরে অভাস্ত বিশ্বক্ত বৃইলা, পৌৰাইকে বলিলাম--'মনি-অৰ্ডার যাহা আলে, তাহা তো আপনি স্বাক্ষরমাত্র করেন : সরভাই দামোদর শইরা যার, আর যা'তা আপনাকে আহার করিতে দিরা কট দের। কলাও নাজু খাদি সক্ষ নিব্দের বাড়ীতে পাঠাইরা দিরাছে, এ কিরুপ ব্যবহার ?' গোখামী মহাশর খুব হাসিরা প্রায়ুৱ ছুচ, শামার পানে তাকাইরা বলিলেন, 'আহা, আহা! বেশ করেছে। ছোট ছোট ছেলে পিলে পরিবারাদি আছে, তারা খাবে। ভালই হয়েছে।' আমি ওনিয়া নিজের কুছতা অহতে করিরা অতিশর লক্ষিত হইলাম। একটু পরে গোলাই বলিলেন—"আমার **গুরুর আনেশ,** এক বংসর কাল এই আসনে আমাকে বাস করতে হবে তাতে বত ক্লেশ-কট হয় হউক। আমি জানি আপনাদের আহারাদির কঠ হ'চেচ। নিজের নিজের কিছু कিছু খরচ ক'রে, বাজার থেকে খরিদ ক'রে এনে খাবেন। আর রুধা-শুকা খাওরাও ভাল, তাতে ইক্সিয়সংযম হয়।"

### মহাত্মা গৌর শিরোমণি।

আৰু আহারাত্তে সৌর শিরোমণি মহাশরের কথা উঠিল। গুনিগান, এক দিন ক্রিয়ে,
নিরোমণি মহাশরকে দর্শন করিতে গুলার কুলে ব্যুইরা বেক্সিন,
ভিনি নিত্রিত আছেন, স্মৃতরাং সেই অবস্থারই গুলাকে করিবা
চন্ত্রশের বিক্তে ক্রিক ব্যবধানে থাকিরা, নরভার করিলেন। স্থিয়োমণি স্থাকর নিত্রিত

শাকিলেও, তাঁহার চরণ হ'টি তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল। শ্রীধর আবার তাঁহার চরণের দিকে বাইয়া নমস্বার করিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, শিরোমণি মহাশরের চরণ হ'টী আবার আন্ত দিকে গিরাছে। শ্রীধর পুনরার চরণের দিকে চার পাঁচ হাত অক্তরে সাষ্টান্ধ প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবারও শ্রীধর উঠিয়া দেখিলেন চরণ হ'টি আর সেখানে নাই; নিদ্রিতাবস্থারই শিরোমণি মহাশরের চরণ সরিয়া গিয়াছে। তিনবারই এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া চলিয়া আদিলেন। শিরোমণি মহাশরের পায়ে পড়িয়া কাহারও নমস্বার করিবার সাধ্য নাই, দ্বে থাকিয়াও তাঁহার আতিসারে কেহ তাঁহাকে অগ্রে নমস্বার করিতে পারে না। অবিচারে সকলকে তিনি সাষ্টান্ধ হ'য়ে প্রণাম করেন। রাস্তায় তাঁহার সহিত চলা এক মহা মৃদ্ধিল ব্যাপার। তিনি চলিতে চলিতে রাস্তার ছই দিকে বিজ্ঞান, বানর, গন্ধ, স্ত্রীলোক, পুরুষ এবং বিগ্রহাদি সকলকেই একভাবে সাষ্টান্ধ প্রণাম করিতে করিতে অগ্রাসর হন। শ্রীর্ন্দাবনের সমস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষ, শিরোমণি মহাশয়কে সিম্বামণ্যক্রর বিলিয়া শ্রমা ভক্তিক করেন।

াকুর বলিলেন—"তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ লদা হরিঃ॥ এই স্লোকের যথার্থ দৃষ্টান্ত দেখতে হ'লে শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে দেখ; বর্তমান সময়ে এরকমটি আর দেখা যায় না।

শিরোমণি মহাশয়ের পূর্ব্বকানীন ঘটনা ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—শিরোমণি মহাশয় দেশে একজন প্রবাণ পণ্ডিত ছিলেন ; ছয়টি দর্শনে, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এক দিন দেশে একটি আক্ষণের বাড়াতে তিনি শ্রীমদ্ভাগরত শুন্তে যান। বহু গণ্য মান্য আক্ষণ পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠক আক্ষণ, ভাগরত-পাঠের পূর্ব্বে গৌরবন্দনা পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বেত্রই এই নিয়ম আছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, উহা শুনেই আগুন হ'য়ে উঠ্লেন। পাঠক আক্ষণকে ডেকে বল্লেন, "এ কি মহাশয়, এ কি ভাগরত পাঠ হ'চেছ ? আপনি ভাগরত পাঠ কর্তে বসেছেন, সম্মুখে ভাগরত খোলা রয়েছে; ওদিকে দৃষ্টি ক'য়ে আপনি গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করছেন কেন ? আক্ষণ পণ্ডিতের মধ্যে ব'সে, সম্মুখে শালগ্রাম রেখে, ভাগরত পড়্বেন ব'লে, এসর মিধ্যা বচনের আর্ন্তি? ভাগরতে ওসর কোথায় লেখা আছে ?" ভক্ত আক্ষণ করজোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে বল্লেন, "প্রভা! ভাগরতই আমি পাঠ করছি। এই সমস্তই ভাগরতে আছে। আমি অসত্য বাক্য উচ্চারণ করি নাই।" শিরোমণি মশায় তখন আসন হ'তে লাফায়ে উঠ্লেন, পাঠকের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'মলায়, 'ক্ষপিভিচরীং' ভারগত্রের কোথায় আছে একবার দেখান দেখি।' আক্ষণ অমনি প্রভি

ত্ব'লাইনের ভিতরের ফাঁক্ দেখায়ে বললেন, 'এই সাদ। স্থানে দৃষ্টি ক'রে দেখুন।' শিরোমণি বল্লেন, 'কোথায় ? এ তো সাদা স্থান দেখাচ্ছেন।' প্রাক্ষণ বল্লেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তি নাই, কি প্রকারে দেখ্বেন ? চো খ্ দুটি একট্ পরিষ্কার ক'রে নিন, পরে দেখ্তে পাবেন।' শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বল্লেন, 'শালগ্রাম সম্মুখে রেখে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, এতগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি অনায়াসে মিধ্যা কথা বল্ছেন।' আক্ষণ তথন খুব তেজের সহিত বল্লেন, 'আপনি ওরূপ কথা বল্বেন না, চুপ্ করুন। এই ব্রাক্ষণের সভায় শালগ্রাম স। ক্ষা ক'লে, ভাগবত ক্রাক্রি, আমি যথার্থই বল্ছি ভাগবতের প্রতি ছু'লাইনের মধ্যে 'গৌরবন্দনা' লেখা রয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছ। আপনি সিদ্ধ কোনও বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট গিয়ে शोक। নিয়ে আহ্বন, পরে আমি যেসব নিয়ম ব'লে দিব, ঠিক সেইমত এক সপ্তাহ কাল চলুন; অন্টম দিবলে এখানে আস্বেন, তখন ভাগাবতের ফাঁকে ফাঁকে গোরেচ ন্দ্রিকা বদি পরিকার দেখাতে না পারি, আমার জিব কেটে দিব, সকলের সমক্ষে আমি এই শপথ কর্ছি।' শিরোমণি মহাশয় মহাতেজস্বা পুরুষ ভিলেন, তখনই তিনি গিয়ে, সি রু চৈত্যাদাস বা বাজীর নিকটে দীক্ষা নিলেন, পরে পাঠক ঠাকুরের কাছে এদে, তাঁহার নিয়ম প্রণালী এহন কর্লেন। সাত দিন ঠিক সেইমত চ'লে, আক্ষণের নিকট পুনরায় এসে বল্লেন, 'মশায়, এখন আপনি সেই গৌরবন্দনাগুলি ভাগবতে দেখাবেন ত 📍 পাঠক আন্ধাণ অমনি ভাগৰত পুলে বল্লেন, 'আচ্ছা, এবার এসে দৃষ্টি করুন।' তখন. গৌর শিরোমণি মহাশয় ভা:গ্ৰভের শ্লোকের প্রত্যেক চু'লাইনের ভিতরে দৃষ্টি করামাত্র ে শ্রেড পেলেন, উচ্ছল স্থবর্ণ অঙ্গরে গোরবন্দনা পরিকার লেখা রয়েছে। তখন চিনি মাটিতে প'ড়ে গড়াতে লাগ্লেন; কেঁদে কেঁদে অন্থির হ'য়ে পড়্লেন। অমনি সমস্ত ছেড়ে, জীর্নদাবনে পদত্রকে বাজা কর্লেন। সেই থেকে ইনি এখানে আছেন। এ, অবস্তার লোক শ্রীরন্দাবনে আর দাই। इनिहे यथार्थ देवस्त्र ।

#### মৎস্থাহারের তানিষ্টকারিতা।

অশুদ্ধ দেহের হেতু ও পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায়।

ঠাকুর, গৌর শিরোমণি মহাণরের কথা বানিতে বলিতে থৈ ফারাচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তথন আমি অবসর পাইরা কিজাসা করিলাফ—'বোগসাধনের পক্ষে মাছ, মাংস পাওয়াতে কি কিছু অনিষ্ঠ করে।

ঠাকুর বলিলেন—কিছু কি ? ঢের অনিষ্ট করে।

আমি আবার বনিনাম—মাংস থেলে ক্ষতি হয়, ইহাই ত শুনেছি; মাছ থেলেও কি ক্ষতি করে ?

ঠাকুর বলিলেন—মাছ খাওয়াতেও ক্ষতি করে। তবে প্রথম প্রথম ঘাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের তত ক্ষতি হয় না, একটু উন্নতি হ'লেই উহাতে কত ক্ষতি করে, তাহা তাঁহারা বেশ বৃঞ্তে পারেন। মাছ খেলে সূক্ষ্ম-শরীরে গতিবিধি কর্তে বড়ই ক্লেশ হয়। একস্থা অনেকেই তখন মাছ ছাড়তে বাধ্য হন। আমি মুসলমান ফকিরদের এবং বােছ যোগীদের ভিতরেও ঢের দেখেছি ঘাঁহারা বহুকাল মাছ মাংস খেয়েছেন, তাঁহারাও যোগ আরম্ভ ক'রে কিছু উন্নতি লাভ কর্তেই ঐ সব ছেড়ে দিতে বাধ্য ছয়েছেন।

জামি বলিগাম— সুন্ধশরীরে গতিবিধি ত অনেক উপরের কথা মনে হয়। মাছ, মাংস পাওয়াতে জন্ম কোনও অনিষ্ট হয় কি ?

ঠাকুর বলিলেন—আহারের সাহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ; আহারটি সান্বিক হ'লে মনটিও সান্বিক হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে মনটিও সেইরূপ হ'য়ে পড়ে। মাছ, মাংস রজস্তুমোগুণী আহার, এসব আহার বিষয়ে সর্ববদাই খুব সাবধান থাক্তে হয়।

পিতামাতা প্রভৃতি শুরুজনের উপরে ভক্তি হয় না কেন । ইহার উপায় কি । কোন ব্যক্তির এই প্রন্নে ঠাকুর বলিলেন—পূর্বকান্মে শরীর অশুদ্ধ থাক্লে পিতা, মাতা এবং অশুদ্য ভালবাসিলেও অশ্রদ্ধা হয়। এমন কি শুগবানের উপরেও ভক্তি হয় না। পূর্বজন্মের সৃক্ষ্ম পরমাণু পরজন্মে সৃক্ষ্ম দেহের সহিত স্থল দেহে প্রবিষ্ট হয়। এজন্ম পরজন্মেও পিতামাতা প্রভৃতির উপরে অশ্রদ্ধা হয়। এই ভক্তির, শরীরের সহিত যোগ। ইহার সহিত আত্মার বিশেষ কোন যোগ নাই। পিতানাতার সহিত দেহের যোগ। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে দেহের স্থিটি। এই দেহ শুদ্ধ কর্তে হবে, শুদ্ধ রাখ্তে হবে, নচেৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি হবে না। সৃদ্ধা স্থান, তীর্থ পর্যাটন, একাদশীর উপবাদ, পূর্ণিমা ও অমাবস্থার নিশিপালনাদি ব্রত্তি উপবাদীদ করলে দেহ শুদ্ধ হয়।

 এসো। আমি সন্ধ্যা পর্যান্ত বুরিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া কুঞ্জে ফিরিলাম।

ঠাকুরের চরণে বিদায়গ্রহণ; মাঠাকুরাণার শেষ স্বাদেশ।

সকালবেলা ঝোলা কম্বল বাঁধিয়া ফম্জাবাদ রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম। গুরুস্রাভাষের নিকটে বিদার গ্রহণ করিয়া দামোদর পূজারীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। २१८म आवन, ३२०१: সোমবার, একাদশী। উহার চরণে আট আনা পর্মা দিয়া নম্মার করিতেই পূকারী আমার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন 'স্কল, স্কল, স্কল, অকল। আব তোমারা এবুলাবনবাদ অফল হো গিরা।' আমি উপরে আদিরা গুরুদেবের চরণে বিদার গ্রহণেব উল্লোগ করিডেছি, এমন সমতে মাঠাকরণ আমাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার চরণে পঞ্জিয়া নহভার করিতেই. তিনি আমার মাধার ডান হাতথানা রাধিরা বলিতে লাগিলেন—"কুল্লা। ভবিদ্যাভের কথা কিছু বলা যায় না, আমার এই কয়টি কথা ভূমি চিবকাল মনে রেখো; যোগজীবন আমার বেমন পুত্র, তোমাকেও আমি ঠিক সেইক্লপ পুত্ৰ ব'লেই জানি; ইহা ভধু একটা কৰার কথা মনে ক'লো না; তোমাকে সত্যি ক'রে বলছি—নিজের ছেলের মতই তোমাকে দেখি: তমি যোগলীবনের আপন ভাই. এটি মনে ক'রে সর্বাদা তার বল হ'লে থেকো। শান্তিমধার ক্লেশে, কেন্দ্ সহামুদ্ধতি করতে পারে না। তাকে ক্লেশের সময়ে সান্তনা দিও। আর ভবিশ্বতে মা যেন দশ জনার গলগ্রহ না হল, সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখো। ব্রহ্মচর্যা নিয়েছ, ভালই হয়েছে, শরীরটি বেশ্ স্থাই হ'লে বিবাহ করতে ক্ষি কি 📍 গোঁলাইয়ের অমুমতি নিয়ে, এর পর বিবাহ করতে পার, তাতে ধর্ম কর্মের, নাধন-ভলনের कान व्यतिष्टेरे हत्व ना।" এই गव कथा विश्वा भाष्ठीकृत्रण व्यामात्क व्यानीसीम सवितान। व्यानि শুরুদেবের নিকটে আসিরা, তাঁহার চরণ স্পর্ন করিরা প্রণাম করিণাম। তিনি বেছ-দৃষ্টিতে একট্ট সমন্ত্ৰ আমার পানে চাহিলা রহিলেন, পরে মৃত্ মৃত্ হাসিরা বলিলেন—বেশ্ এখন এস্টের্কা ব'লে দিয়েছি তা ক'রতে চেফা ক'রো : সময়ে সময়ে চিঠি লিখো : প্রয়োজন মত উত্তর পাবে।

### আমার ফয়জাবাদ যাত্রা; রাস্তায় সঙ্কট।

শ্রীবৃশাবন হইতে ট্রেন চাপিরা একেবারে কানপুরে আসিলাম। মন্মধ দাদার বাসার উঠিলাব।

থচনে বাবন, ১২৯৭।

তিনি আমাকে পাইরা বড়ই আনন্দিত হইলেন। আগানী কল্য বা
পর্বাই আমি ফ্রজাবাদে বাইব শুনিরা, তিনি বড়ই ছ:খিত হইলেন। দশ পনের দিন না রাখিরা,
আমাকে কথনই তিনি ছাড়িবেন না, পুন:পুন: বলিতে লাগিলেন। মন্মধ দাদার আত্সারে আমার
অবিলবে ক্রজাবাদ বাওরা সগন্তব ব্বিলাম। তৃতীয় দিবস মধ্যাকে তিনি বেনন কাছারীতে সেলেন,

আমিও গোপনে একথানা একা গাড়ী ভাড়া ব্যবিষা কানপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। ছরণুষ্টবশতঃ তথনই টেনধানা ছাড়িয়া দিল। একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন-এথনই এই একার পোল-ঘাটে চলিকা বান, গাড়ী পাবেন। আমি অমনি ঐ একাতে উঠিয়া পোল ঘাটে চলিলাম। ষ্টেশনে প্রছছিয়া দেখি, একট্ট পূর্ব্বেই টেনথানা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি তথন বড়ই মৃদ্ধিলে পড়িলাম; এদিকে একাওয়ালা ভাছার জন্ত তাড়া করিতে লাগিল। কাগনের মোড়ান পাঁচটি টাকা ট্যাকে রাথিয়াছিলাম, ভাড়া দিতে ট্যাকে হাত দিয়া দেখি ট্যাক শৃক্ত; সামি চমকিয়া উঠিলাম। ঐ টাকাই আমার রাস্তার সম্বন। আমি বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে স্থান্ত করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! এই বিপদে আমাকে ব্লহা কর।' ভাবিলাম বুঝি কানপুব ষ্টেশনে যেখানে বসিয়া ছিলাম, টাকা সেইখানে পড়িয়া গিরাছে। ৰোলা কম্বন একাতে রাধিয়া হিতাহিত বিবেচনা শৃত্ত অবস্থায় বড় রাস্তা ধরিয়া দৌড় মারিলাম। তু' ভিন মিনিট দৌডিয়া, হঠাৎ রাস্তার উপরে টাকা পড়িয়া ত্নাছে দেখিয়া, ধমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছিন্ন ষোদ্ধান কাগকের কিঞিৎ তফাতে টাকা পাঁচটি দেখিয়া তুলিয়া লইলাম। প্রশস্ত রাজপথে শত শত কুলি, মন্তুর, দীন হ:খী নিমত যাতায়াত করিতেছে, এতক্ষণ কাহারও চক্ষে এই টাকা পড়ে নাই— এ কি কাও ! স্বাস্তার মাঝামাঝি না চলিয়া যদি আমি কোনও ধার ধরিয়া ছুটিতাম, তাহা হইলে ক্রমনও এ টাকা আমার নক্ষরে পড়িত না। ইহা ভাবিয়া আবও আশ্চর্য্য হইলাম। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আদিয়া একাওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। গাড়ী আবার না পাওয়া পর্যান্ত কানপুর ষ্টেশনে যাইরা অপেকা করিব, স্থির করিলাম।

এই সময়ে একটি হিন্দুখানী ভদ্ৰলোক আশিয়া আমাবে: বলিলেন-শ্মশায়, আপনি ফ্রন্সাবাদ याहेरवन. आमारक अ वाबरे नरको याहेर इ देरव। हन्न, जिन त्कान अथ हनिया ना उपारि गाँह. ওথানে নিশ্চরই গাড়ী পাইব। এই গাড়ী নাওব। টে যাইরা হু'ঘন্টা কাল অপেক। করে। আমাদের নেখানে প্ৰছিতে আর কত সময় লাগিবে p' আমি, এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া, ঝোলা কছল মাধার ভূলিরা লইলাম এবং উহার সঙ্গে জ্রুতপদে পাকা পথ ধবিয়া নাওঘাট চলিলাম। পাকা রাজাটির এক দিকে বছ নদী, অপর দিকে বিভূত মাঠ; এখন বর্ধার জল বুদ্ধি পাইরা নদী, মাঠ, রাস্তা, সমস্ত একাকার হইরা গিরাছে। নদীর কল প্রবল বেগে রাস্তাটির উপর দিরা মাঠের দিকে যাইতেছে। রাতার উপরে জল আর আড়াই ফুট; রাতার ছই পাশে বড় বড় বুক থাকার ঠিক পথ বুঝিতে কোনও অন্তবিধা নাই। আমরা কোমরজলে প্রোত ঠেলিরা মগ্রদর হইতে লাগিলাম। প্রার এক মাইল পথ,চলিরাই আমার শরীর অবসর হইয়া পড়িল ঃ তাহার উপরে প্রতি পদক্ষেপ কটকবং পাধরকচা কছর পারে বিবিতে লাগিল। এই সময়ে অকলাৎ চতুদ্দিক্ অভ্যকার করিয়া মুবলধারে বৃষ্টি আসিয়া পঞ্জিল ; মাথার বোঝাট ভিজিয়া ওজনে চতুও ব হইল। বিষম বিপাদে পড়িয়া ভারুদেবকে স্মর্থ করিতে লাগিলাম। মাধার বোঝাট ফেলিরা দিতে উন্নত হইলাম। এই সমরে স্কীটি আসিরা আৰাৰ বোঝাট দিক মাধাৰ তুলিৰা শইলেন এবং হাতে ধরিরা লোভ কাটাইৰা আমাকে টানিরা

লইরা চলিলেন। ছই ক্রোশ পথ এই ভাবে চলিরা আমরা নাওবাটে পৌছিলাম। ঠেশনে বাইরাই নিজের বোঝাটি বাড়ে লইরা উর্জ্বানে ফটকের দিকে দৌড়িলাম। তথার উপস্থিত হইরা দেখি 'প্লাটফর্লে' যাইবার ফটক বন্ধ হইরা গিয়াছে। তথন এক হাতে মাথার বোঝা, অপর হাতে ফটকটি ধরিরা দাড়াইরা রহিলাম। অমনি ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিরা উঠিল, তথন আমাব মাথার যেন বন্ধ পাড়ল, আমি অবাক্ হইরা গাড়ীর দিকে চাহিরা রহিলাম। এই সময়ে, দূর হইতে 'গার্ডনাহেণ আমার হর্ণণা দেখিতে পাইরা, ছুটিরা ফটকের নিকটে আসিলেন এবং আমার হাতে ধরিরা "অল্পি চলিরে, অল্পি চলিরে" বলিতে বলিতে টানিরা লইরা চলম্ব গাড়ীর উপরে ভুলিয়া দিলেন। "টিকিট পিছে মিল্ যায়েগা" বলিরা গার্ডনাহেব দৌড় মারিলেন। পরের ষ্টেশনেই আমি টিকেট পাইলাম।

অকস্মাৎ একটি বিষম বিপদে পড়িয়া বিনা চেষ্টায় সঙ্গে সংগে উদ্ধার হইলে উহা আক্ষিক ঘটনা বিলিয়াই মনে হয়, কিন্তু একটির পর একটি উৎকট সঙ্কটে, সঙ্গে সংগে পরিত্রাপের উপায় ঘটিলে, উহা আর আকৃষ্মিক মনে করিব কি প্রকারে? প্রতি চা'লে "পোয়া বারে।" পড়িলে, হাতের কৌশল না ভাবিয়া পারা যায় না। এই সকল অঘটন সজ্জটন, গুরুদেবেরই হাত মনে করিয়া, আমি তাঁহার অভয় চরল স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা ফ্রজাবাদে পৌছিলাম।

# চাক্রীর তাড়া; মরণাপন্ন ব্যাধি; মাঠাকুরাণীর পত্ত।

ফরজাবাদে পঁছছিলাম। পরে, দাদা আমার বছকালের শৃণরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য ছইছাছে দেখিছা অবাক্ ছইলেন। কি প্রকারে আরোগ্য লাভ করিয়ছি শুনিয়া, তিনি বলিলেন—'ইহা শুধু তোমার ঠাকুরেরই কুপা। গোন্ধামী মল্লেরের এখন সঙ্গ ছেড়ে তুমি এলে কেন ?' আমি বলিলাম—'এখন আপনার দেবা কর্তে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। মারের এবং আপনার দেবা না কর্লে আমার কল্যাণ নাই।' দাদা বলিলেন—'সেবার লোকের ত আমার অভাব নাই। আছে।, তুমি এখানে পেকে তাঁর আলেশ্যত সাধন ভজন কর ; তা হ'লেই আমি মনে কর্বো, আমার যথেষ্ট সেবা কর্ছ।' দাদার কথামত আমি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া, সাধন ভজন করিতে লাগিলাম। অবসরমত দাদার সঙ্গে ঠাকুরের সহত্বে কথাবার্ত্তি লাগিল। ফরজাবানে দাদার বাসায় ঠাকুর করেক দিন থাকিয়া যে সকল কার্যা করিয়াছিলেন, বে বে আলিল।

এই সমরে মেজ দাদা বছণিনের সরকারী কার্যাটি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার অভিস্রোরে ক্ষজাবাদে আসিলেন। আমার শরীর সবল ও স্থন্ত দেখিরা একটি চাক্রী জুটাইর। দিরা ক্ষজাবাদেই আমাকে রাখিবার জন্ত দাদাকে বলিলেন। দাদাও সেইমত একটি ভাল কর্প্রের জোগাড় করিলেন। এদিকে চাক্রীর কথা গুনিরা আমার মাথা ঘুরিরা গেগ। "ব্রস্কচর্ব্যব্রতে চাক্রী করা বিবেশ" দাদাকে

বুঝাইরা বলিলাম। দাদা কহিলেন—"ব্রতভক্ষ ক'রে চাক্রী কর, আমার এরপ ইচ্ছা নয়; শুপ্ তোমার মেল দাদার কথারই আমি চাক্রীর লোগাড় করেছি; তাঁকে তুমি বুঝিয়ে বল।" মেল দাদাকে এসব কথা বলাতে তিনি বলিলেন—'ওসব কিছু না; চাক্রী করার ইচ্ছা নাই, তাই ঐ সকল কথা বলা হ'চছে।' আছো চাক্রী নাই কর্লে, ব্যবসা কর, দাদার পেটেণ্ট্ ঔষধগুলি ঘরে ব'লে প্রস্তুত কর আর বিক্রয় কর; সংবাদপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া দেই।' আমি বলিলাম—'এতেও ব্রতভক্ষ হবে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা কর্তেও নিষেধ।' মেল দাদা বিরক্ত ইইয়া বলিলেন—"ওসব কিছু না, সব চালাকী।"

এই সন্ধটে 'আমি কি করিব' ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীর্ন্দাবনে পত্র লিখিলাম। এদিকে বিষম মাথার যন্ত্রপায় আমি শ্যাগত হইলাম। ১০৫ ডিগ্রী জর হইল। জলস্ত কয়লারালি যেন মাথার ভিতরে পুরিয়া রাথিয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। দাদা বহু চেষ্টা করিয়া মাথার অসহ যন্ত্রপার বিন্দুমাত্রও উপশম করিতে পারিলেন না; বরং আরও অনেক প্রকার উপদর্গ উপস্থিত হইল। প্রঃপুনঃ মুর্জ্জাতে প্রলাপ বকিতে লাগিলাম। দাদা ভয় পাইলেন, 'এবার দেখ্ছি রাথা গেল না' বিলয়া, তিনি বিষম চিস্তায় পড়িলেন।

ছই সপ্তাহ পরে আমার চিঠির উত্তর আদিল। মাঠাক্রণ আমার পত্রের উত্তর দিলেন— কল্যাণবরেষু,

কুনদা, তোমার পত্র পাইরা দকল জাত হইলাম এবং গোস্থামী মহাশয়কে পাঠ করিরা শুনাইলাম। তিনি কহিলেন, তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহাতে বিষয়কার্য্যে রত হইলে পীড়া আরও বৃদ্ধি হইবে। তোমার দাদাদের কহিবে যে, তাঁহাদের সংসারে যে কার্য্য করিতে পার; তাহা তোমাকে দিরা করান। তাঁহাদের দাসত্ব করিতে কহিলেন। ভগবানেব রাজ্যে একমুটি আহার ভগবান্ কোনও প্রকারে দিরা থাকেন। সকলের একই প্রকার করিতে হয় না। যাকে যে ভাবে রাথেন। মন স্থির করিয়া চলিবে, সংসারে কত অবস্থায় পড়িতে হয়! থৈগ্য সম্থল। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করন। এথানে একপ্রকার সকলে ভাল।

যোগমারা।

পত্রধানা পড়িয়া দাদা ও মেল্ল দাদা সমস্ত ব্ঝিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন—'চাক্রী আব তোমার করতে হবে না; এখন ভাল হ'লেই হয়।' বোগের অষ্টাদশ দিবসে দাদাদের মুধে এই কথা শুনিয়া আমার ভিতর যেন ঠাপা হইয়া গেল; উনবিংশ দিবসে অকল্মাৎ মাথাধরা কমিয়া গেল, শারীরিক কোন মানিই আর রহিল,না। বিংশ দিবসে পথা পাইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম।

এতকাল সাধন ভন্ধন, ব্রত নিরম সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। আরোগ্যলাভের পরে আবার সাধন করিতে প্রবল স্পৃহা ক্ষমিল। আমি নিরম করিরা ঠিক সেইমত চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ক্লবোগ করিরা ছুরটা হইতে এগারটা পর্যন্ত নাম, প্রাণারাম, পাঠ ও ধ্যান করিতে লাগিলাম। আহারাত্তে সাড়ে বারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত নাম করিয়া সময় অভিবাহিত করিতেছি। রাত্তে কিঞিৎ জনযোগ করিয়া বারটা কথনও বা একটা পর্যন্ত নিদ্রায় বায়; তৎপরে ভারবেলা পর্যন্ত প্রাণায়াম, কুন্তুক, নাম ও ধ্যান করিয়া সময় কাটাইয়া থাকি। এই ভাবে পরমানন্দে আমার দিন রাত চলিয়া যাইতেছে।

# সন্গতিপ্রার্থী শক্তিশালী মৃতাত্মার উপদ্রব।

এবার ফয়জাবাদে আসিয়া অনেক নৃতন নৃতন ব্যাপার দেখিলাম। তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। এখানে আসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজনের স্থবিধার 🖷 ঠাকুরবরে আসন করিয়াছি। উপরে ছইটি মাত্র কোঠা। দাদার থাকিবার দরের দক্ষিণ পার্থেই ঠাকুরবর; এই ঘবের দক্ষিণ দিকে একটি বড় জানালা আছে। নীচেই বিস্তৃত বাগান। জানালায় পাঁচ ছয় হাড অম্বরেই একটি সুন্দর বেলগাছ। বেলগাছের নীচে একটু দূরেই বাহিরের পারধানা। ঠাকুরখরে, জনৈক প্রমহংস্প্রদন্ত দাদার শালগ্রাম রহিয়াছেন। এই ঘরের এক কোণে আসন পাতিয়া আমি সাধন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে সুস্পষ্ট খাস প্রখাদেব শব্দ আমার কালে আসিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে বসিয়া সজোরে দীর্ঘ দীর্ঘ খাস প্রখাস টানিয়া ফেলিয়া প্রাণায়াম করিতেছে। আমি চোধ মেলিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম; শৃষ্ক ধরে মৃত্র্ব: খন ঘন খাস প্রখাসের ধ্বনি ভনিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। অঞ্সদ্ধানে কিছুই ৰুঝিতে পারিলাম না। আসনে স্থির হইয়া বসিলেই এইপ্রকার শব্দ আরস্ত হয়, য়তক্ষণ আসনে বসিয়া ধাকি, এই শব্দের বিরাম নাই; ইহাতে আমার বড়ই উৰেগ বোধ হইতে লাগিল। তিন :চার :দিন পরে দাদাকে এ বিষয় জানাইলাম। দাদা বলিলেন—'গোস্বামী মহাশদ্বের যাওরার পর হটতে এখানে এই এক ন্তন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর্বরে গেলেই আমরা খাস প্রখাসের ভয়ানক শব্দ ভনিতে পাই। বাসার কেহই সহজে ঐ ঘরে যার না; সকলেই ঐপ্রকার শব্দ শুনিয়া পাকে; চোধে কিন্তু এ পর্যান্ত কেহ কিছু দেখে নাই। একাকী কথনও আমি ঐ ঘরে বিস না। ভূমি এতদিন যে ঐ ঘরে আছ, ইহা ধুব আশ্চর্যা। আমি দাদাকে জিজ্ঞানা করিলাম—'গোন্ধামী মহাশর যথন এখানে এনেছিলেন তথন কি তিনি এথানে কোন ভূত প্ৰেত আছে এরপ বলেছিলেন ?' দাদা বলিলেন—"গোঁনাই যেদিন এখানে এলেন, ভোরে বাহিরের পার্থানার ঘাইতেই একট ভূত তার নিকট উপস্থিত হ'ল', আর নানা প্রকার গোলমাল আরম্ভ কর্লো। এদিকে চা প্রস্তুত, দকলে গোঁদাইরের **অপেক্ষা** কর্তে লাগ্লেন; গোঁলাইরের আস্তে অত্যন্ত বিলছ ুদেখে সকলেই বাল্ড হ'ছে পড়্লেন। কেই কেছ দূর হ'তে দেখতে লাগ্লেন গোঁসাই আস্ছেন কি না। পরে আমাকে উহারা কিলাসা করার আৰি বল্লাম 'গোঁলাইকে ভূতে ধ'রেছে।' উহারা সকলে আমার কথা ওনে ভাষানা মনে কর্লেন। আধ ঘল্টার ও পরে গোঁসাই এলেন। হাত মূব ধুরে দরজার সমুবে দাঁড়ারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোঁসাই বল্লেন—

"ছুৰ্গা ! ছুৰ্গা !! বাবা ! কি উৎপাত ! কি উৎপাত ! বাঁচা গেল !" শ্ৰীধর জিল্পানা করণেন—'কি ?'

গোলাই বল্লেন—বেলগাছে একটি ভূত আছেন, তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ। সাম্নে এসে দাঁড়ালেন; যানও না, মহামুক্ষিল! তাই বিলম্ব হলো।

ভূত কি বলিল জিজ্ঞাসা করাতে গোঁসাই বলিলেন—পায়খানায় যাওয়ামাত্রই ভূত সাম্নে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বল্লেন—"আপনি এখানে আস্বেন ভেনে আজ বার বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় এখানে আছি, এখন আমার গতি করুন।" আমি তাঁকে বল্লাম— 'আপনি এখন সরে যান; আমি পায়খানা সেরে নেই, পরে যা হয় শুন্বো এখন।' তিনি কিছুতেই দরজা ছাড়্লেন না; কান্নাকাটি গোলমাল আরম্ভ কর্লেন; তাঁর সদগতির জন্ম আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন; এখানে তিনি কাহারও কোনও অনিষ্ট কর্বেন না, যথাসাধ্য উপকারই কর্বেন, স্বাকার কর্লেন। তাঁর আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর্তে হবে, বল্লাম। পরে তাঁকে সরায়ে দিয়ে পায়খানা সেরে এলাম; তাতেই এতক্ষণ বিলম্ব হ'লো।

দাদার এসকল কথা শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইল। আমি ঠাকুরঘরেই আসন রাখিয়া নিশ্চিত্তমনে দিবারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। শুরুদ্বের বিলিয়াছিলেন, 'প্রথমাবস্থায় ব্রেক্ষোপাসনা শুলা। ব্রক্ষাজ্ঞান হইলে সহজে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।' আমি নাম কবিবার সময়ে শুরুর ধ্যান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ধালী, সর্ব্ধাক্তমান, নিরাকার পরব্রহ্মের অন্তিত্বমাত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। পূর্ব্ধান্ত্যাস বশতঃ এইরূপ উপাসনার আমার গ্র থানন্দই বোধ হইতে লাগিল। আর আর দিনের মন্ত রাত্রি ১ টার সময়ে জাগিলাম; হাত মুথ ধুইয়া, শুরু মোটা কাঠের ধুনি আলিয়া, আসনে বসিলাম। প্রাণায়াম, কুস্তুক যথামত করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। শরীর একটু অবসয় বোধ হওয়ায়, বালিশের উপরে একটি বাহু রাথিয়া কাৎ হইয়া রহিলাম। উপরের একটি পা শুটাইয়া রাথিয়া, অপরটি দেওয়ালের দিকে ছড়াইয়া দিলাম। সমুখে আমার ধুনি 'ধা ধা' করিয়া আছিতে লাগিল। কথনও চোখ মেলিয়া, কথনও বা বুজিয়া, নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। একটু পরেই ক্ষপ্টভাবে ঠাকুরের রূপ আমার মনে পুনঃপুনঃ উদর হইতে লাগিল। কিন্তু আমি উহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া, ব্রক্ষ্যানে চিন্তু নিবিষ্ট করিতে লাগিলাম। এই সমরে হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমার পারের দিকে আসনের উপরে একটি লোক বিসরা আছে। লোকটির আছতি ভয়হর ভনগীরের মন্ত

—বৰ্ণ কালো, মাধা নেড়া, চকু ছ'টি অত্যম্ভ উচ্ছল। তার চ'থে চোধ্ পড়াতে সে আমাকে ইঞ্চিত করিয়া আসনে উঠিয়া বসিতে বলিল এবং তাহার সহিত প্রাণায়াম করিতে সঙ্কেত করিল। 'সাধনের আসনে অপরে বসিলে সাধনের জমাট ভাব নষ্ট হইরা বার, অন্তের ভাবে আসন হুট হর, এক্স অক্সকে 🗸 ভজনের আসনে বসিতে দিতে নাই' এই কথা ঠাকুরের মূথে শুনিরাছিলাম। স্থতরাং উহাকে আমার আসনে বসিতে দেখিয়াই আমার মাথা গ্রম হইল। নামিয়া বসিতে এক বার আমি উহাকে বিরক্তির সহিত বলিলাম, কিন্তু আমার কথা দে গ্রাহ্মনা করিয়া, স্থিরভাবে আমার দিকে চাছিয়া বছিল। তথন আমি ক্রোধভরে গুটান বাম পা আকর্ষণ করিয়া সজোরে উহার বুক লক্ষ্য করিয়া লাখি মারিলাম। পা'টি উহার শরীর ভেদ করিয়া ক্রম্ শব্দে দেওয়ালে গিয়া লাগিল; কিন্তু উহার শরীরের ম্পূৰ্ণ বিন্দুমাত্ৰও অমুভব হইল না। লাখি মারা মাত্রেই লোকটি এক অমুত শক্তি প্রৱোগ করিল। অকুমাৎ প্রাণান্বামে ভবানক দম দিয়া থটু খটু করিবা হাদিরা উঠিল। উহার বাছব্রের, গলার ও মন্তকের শিরাপ্তলি ফুলিরা উঠিল পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। তথন আমার ভিতরের বায় ঐ ভু*চ*টি প্রাণাঘামের প্রবল টানে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ দম চড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি ব**ছ চেটা** করিয়াও বায়ু টানিয়া লইতে পারিলাম না। কুন্তক্বারা ঘরের সমস্তটা বায়ু বন্ধন করিয়া রাখি**রাছে** বুঝিলাম। তথন সর্বাক্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, নড়িবারও আমার শক্তি রহিল না। আমি আসরকাল উপস্থিত বুঝিয়া অভ্যাদবশত: নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে গাগিলাম। এসমরে ভাঙ্গের নেশার মত কি যেন আমাকে এক একবার শুন্তে তলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। দীড়াইবার স্থান না পাইরা ভয়ানক আতত্ত্বে ও যন্ত্রণাম্ব আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। উঠাপড়ার পাকে অন্থির হইয়া, তথন গুরুদেবের শ্রীচরণ শ্বরণ করিতে লাগিলাম। আমার সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলাম, কিছুই জানি না ; পরে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতদারে ক্ষণে ক্ষণে খাস চলিতে লাগিল। একটু পরেই আমার চমক ভালিল, আমি ঝাঁ করিয়া আদনে উঠিয়া বদিলাম। তথন তেঞ্জের সহিত বারংবার উট্চে:শ্বরে ভূতকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু আরু তাগকে দেখিতে পাইলাম না। খাস প্রখাসের শব্দও এই দিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাগ্রত অনস্থান এই প্রকার ভূতের উপদ্রবে আমি আর কথনও পড়ি নাই। এই ভূতটি যে মহাশক্তিশালী পুরুষ সে বিনয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার করেকদিন পরে, এক দিন রাত্তি প্রান্ত একটার সমরে বল্ল দেখিলাম—একটা দল্লা দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া দাদাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে একগাছি বড় লাঠীবারা দাদার মাধার ঠনাঠন আঘাত করিতেছে, আর আমি দাদাকে রক্ষা করিবার করু দৌড়াইয়া যাইতেছি। বল্লটি দেখিয়াই নিদ্রাভদ হইল। জাগিয়াই দাদার ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ এবং মহা গোঁলমাল শুনিতে পাইলাম। প্রাণ্থ আমার চমকিয়া উঠিল। আমি দাদার ঘরে ছুটিয়া গেলাম; গিয়া দেখি দাদা বিছানায় বিসিয়া হাত পা আছড়াইতেছেন, খাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি 'ক্ষম শুক্ত, ক্ষম শুক্ত' বলিতে বলিতে দামাকে

জড়াইরা ধরিলাম। কতক্ষণ পরে, দাদা খাদ প্রখাদ টানিতে দমর্থ হইলেন। স্থস্থ হইরা দাদা বলিলেন—'স্বপ্নে দেখিলাম—একটা লোক আমাকে চাপিরা ধরিরাছে; তাহাতেই আমার খাদ বন্ধ হইরাছিল।'

### সত্য স্বপ্ন, চক্ষের অস্ত্রখ।

আর এক দিন, নাম করিতে করিতে শেষ রাত্রিতে তন্ত্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—
একটি গৌরবর্ণ পবিত্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে, তোমার বামচকুটি আব্দ উঠবে, ৩।৪
দিন একটু যন্ত্রণা হবে, পরে সেরে যাবে; ব্যক্ত হইও না।' সকালে উঠিয়া হাত মুথ ধূইয়া দাদাকে
চকু ছ'টি দেখাইয়া জিক্সাসা করিলাম— 'আমার কি চোথ উঠবে ?' দাদা দেখিয়া বলিলেন—'চোথ
বেশ পরিকার, চোথ্ উঠবার কোন লক্ষণই দেখছি না।' কিছুক্ষণ পরে, স্বপ্নের কথা ভূলিয়া গোলাম।
বেলা ৮টার সময়ে চোথ্ একটু 'আস্ আস্' (ভারি) বোধ হইতে লাগিল। একটু পরেই বাম চকুটি
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ভয়ানক আলা আরক্ত হইল; দাদা আসিয়া চক্ষের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলেন।
চার দিন গুব যন্ত্রণা ভোগ হইল, পরে সারিয়া গেল। কোনও ঔষধ ব্যবহার করিলাম না। অফরে
স্করের স্বপ্ন সত্য হইল দেখিয়া, বড়ই আনন্দ হইল।

## ক্ষুধার্ত্ত শালগ্রাম।

এক দিন সকাল বেলা, আসনে বসিয়া নাম কবিতেছি, যজ্ঞধুমেব অতি পবিত্র গন্ধ পাইতে লাগিলাম। কোণা হইতে এই গন্ধ আসিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পাবিলাম না। অক্স কোণাও এই গন্ধ নাই, শুধু ঠাকুরঘরেই সুগন্ধ 'গম গম' করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধাা পর্যান্ত একই ভাবে সমন্ত দিন এই আশ্বর্য গন্ধ রহিল। গন্ধের গুণে চিন্ত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। সকলেই ঠাকুরঘরে সারাদিন এই গন্ধ পাইয়া বিশ্বিত হইলেন। গন্ধের কোন প্রকার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দাদা বলিলেন—'ইছা আমার শালগ্রাম ঠাকুরের গারের গন্ধ; তাহা না হইলে, ঘরের বারেন্দার পর্যান্ত এই গন্ধ নাই কেন প' আমি দাদার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। দাদা তখন শালগ্রামের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন—'আমার নারায়ণকে তুমি বিশ্বাস কর না। আমিও উহাকে পাথর ভিন্ত কিছুই মনে করিতাম না; কিন্ত এখন শালগ্রামের আশ্বর্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বাস না করিয়া পারিতেছি না। এক দিন হঠাৎ একটি দীর্ঘাকৃতি জটাজুট্ধারী, সৌমামুর্তি সন্থাসী আমাকে ভাকিতে লাগিলেন। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র, তিনি শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া বিশিলন—'এই শালগ্রাম ঘরে রাখিয়া আপনি সেবা পূজা কল্পন, আপনার বিশেষ কল্যাণ হইবে।' আমি ওসব বিশ্বাস করি না; সেবা পূজাও করিতে পারিব না বিলিয়া, উহা লইতে অশ্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন—'আছো, আপনি গুধু এই চক্রটি ঘরে রাখিয়া দিন, ইনি নিজেই নিজের সেবা পূজার

ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।' আমি সন্ন্যাসীর কথামত, ঘরের একটি স্থানে উহা রাখিয়া দিলাম, ধৌঞ ধবর কিছুই রাধিতাম না। এক দিন রাত্রে, শালগ্রাম স্বপ্ন দিলেন—'দেখ এই আবর্জ্জনার ভিতরে আমাকে ফেলে দিয়েছে। প্রকালে উঠিয়া আবর্জনার ভিতর হইতে শালগ্রামটি লইর। আদিলাম। কে কখন কি ভাবে উহা ফেলিয়া দিয়াছিল, কিছুই জানি না। তাই একট আশ্চৰ্য্য ছইলাম। এই ঘটনার শালগ্রামের উপরে একটু ভক্তিও হইল। আমি শালগ্রামটি আনিরা ঘবে একধানা ছোট চৌকীর উপরে রাখিয়া দিলাম: প্রত্যহই আমি স্নানের পর কিছু সময় আসনে বসি, সেই সময়ে শালগ্রামটিকে ন্নান করাইরা, ফুল তুলদী দিতে লাগিলাম। এই সময় হইতেই শালগ্রামটি পুন: পুন: বাবে স্থামাকে এমন ভাবে ক্কপা করিতে লাগিলেন যে, তাহা কিছুতেই অগ্রাহ্ম করিতে পারিলাম না। থেমন শালগ্রামের পরিচন্ন পাইতে লাগিলাম, তেমনই আমারও শ্রদ্ধা ভক্তি থাড়িতে লাগিল। গোসামী মহাশব্দের এখানে আদার পর হইতে, তাঁহার কথার রীতিমত শালগ্রামের দেবা পুলা করিছে। ঠাকুর আমার পাথর নন, জাগ্রত দেবতা ; তিনিও ইংা বলিয়া গিয়াছেন। এক দিন তিনি স্বযোধ্যার যাইরা সমস্ত ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন। বাসাতে প্তছিয়াই, আমাব ঠাকুব দর্শন করিতে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটুকু সমন্ন শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করিবাই, তিনি বালকের মত কাশ্বিতে লাগিলেন, চোধ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল; তিনি ব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া পরে নিজের আলখিলার পকেটে হাত দিলেন এবং কিছু পেঁড়া ববফি বাহির করিয়া ঠাকুরের কাছে ধবিলেন। কিছুক্তণ পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। মিটি কোথার পাইলেন, আমরা জিজ্ঞাদা করিলাম! তিনি বলিলেন—"আমি কিছু মিপ্তি সংগ্রাহ ক'রে রেখেছিলাম; ঠাকুরখরে বেতেই, ঠাকুর প্রকাশ হ'য়ে আমার নিকটে তুগত পেতে বল্লেন, 'শাম্র আমাকে কিছু খেতে দাও; অনেক দিন আমি উপবাসা আছি, ইহারা আমাকে খেতে দেয় না। পকেটে যাহা ছিল, তাহাই নারায়ণকে দিলাম। দেবালয় দেখে এলাম, কিন্তু এরূপটি আর কোগাও দেখলাম না। এখানে, বামনদেব সর্ববদা জীবস্তভাবে প্রকাশ রয়েছেন। নিয়মনত ঠাকুরের দেবা পূলা করতে হয়।"

দাদা বলিলেন—'হাঁসপাতালের কান্ধকর্ম করিয়া শালগ্রামের পূলা করিতে বছট অন্থবিধা হয়, ভোগের বন্দোবন্ত এথানে করা আরও কঠিন।' গোঁসাই এই কথা ওনিয়া বলিলেন—"হাঁসপাতালে যাওয়ার পূর্বেব হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একবার গিয়ে নারায়ণকে স্নান করায়ে চন্দন তুলসা দিবেন; আর একটুকু মিঠি ও জল তুলসা নিবেদন ক'রে দিলেই হবে।" আমি গোন্ধানী মহাশরের কথামতই এখন শালগ্রামের পূলা করিতেছি। আমি দাদাকে বলিলাম, 'এখানে বখন ঠাকুর আলিয়াছিলেন, তখন তাঁর সলে আর কে কে ছিলেন? বাসায় স্থবিধানত

সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ত ? ঠাকুর কোথার কোথার গিরাছিলেন ? সারাদিন কোথার কোথার বেড়াতেন ? এসকল বিষয় স্থানিতে ইচ্ছা হয়।'

### ফয়জাবাদে গোঁদাইয়ের অবস্থিতি।

দানা বলিতে লাগিলেন—তোমার পত্র পাইয়াই আমি তিন চারি দিনের ছুট লইয়া গোস্বামী মহাশন্ত্রকে দর্শন করিতে কাশাতে গেলাম। তাঁহাকে বছকাল পরে দেখিলাম, দেখিলাই মনে হইল তিনি আর সে মানুষ নাই, এখন তিনি আঞ্চতি প্রকৃতিতে দাক্ষাৎ মহাদেব হইয়াছেন। আমার वष्टरे ष्यानम रहेग। इति सन्न पित्नत्र हिन विनिधा धामारक भीखरे ठिनिशा धामिराउ रहेग। धामियाव সমষে গোস্বামী মহাশন্ধকে শ্রীরুন্দাবনে যাওয়ার পথে ফরজাবাদ হইয়া যাইতে অমুরোধ করিয়া আসিলাম; তিনি দয়া করিয়া আমার কথায় সন্মত হইলেন। গোঁসাই কয়েকদিন পরেই এখানে আসিলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, যোগজীবন, হরিমোহন, দেবেক্স চক্রবর্ত্তা, মাণিকতলার মা ও তাঁর স্বামী ত্রজ ৰাবু আদিলাছিলেন। আমার বাদারও তথন দেবেক্ত পাল প্রভৃতি চার পাঁচটি ছিলেন; স্থানাভাব বশত: বাহিরের বৈঠকথানা বরে ঢালা বিছানা করিয়া আমরা সকলে থাকিতাম। আমি গোলামী মহাশরের পাশেই শরন করিতাম, দেবেক্স আমার অপর পাশে থাকিত। গোঁদাই ঘুমাইতেন না, সারারাত্রি বশিয়া কাটাইতেন। এক দিন রাত্রি আড়াইটার সময়ে, কেন জানি না, দেবেন্দ্র আমার বুকে একটি চাপড় মারিল। শক্তিচুরির এবং বশীকরণাদির ক্ষমতা উহার ছিল। চাপড় খাইয়া . আমি জাগিয়া পড়িলাম। ভিতরটা যেন নিজেজ, শুক্ত ইইয়া গেল, মনটি বড়ই বিশ্রী হইল। তথন গোঁদাই অকন্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অবিশ্বাসীর সংদর্গ হ'তে সাধু সাবধান! সাবধান!! সাবধান !!! গোসাইম্বের ঐ কথার সঙ্গে আমার ভিতরে এমন একটা শক্তিসঞ্চার হইল যে, মনে হইতে লাগিণ-ইচ্ছা করিলে আমি সমস্ত বাড়া, ঘর, দালান, কোঠা লাখি মারিয়া চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। দেবেক্স তথন আমার পালে আর থাকিতে পারিল না, উঠিরা অক্স ঘরে চলিয়া গেল। এক দিন গোস্বামী মহাশম সকলকে লইয়া লেকা বাবার দর্শনে গেলেন। গোনাইকে দেখিয়া, লেকা বাবা আনলে বিহবল হইয়া পড়িলেন। পরে, স্থৃত্বির হইয়া, গোঁলাইকে ওখানে একরাত্রি বাস করিতে অম্প্রোধ করিশেন। তিনি সম্মত হইলেন, বাবাজী মোটা চাউলের ভাত এবং রমুন দেওয়া ডাল প্রস্তুত করিয়া অতিথিদেবা করিলেন। শীতকালের রাজিতে সর্যুর অনাবৃত চড়াতে সকলে থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, ঞীধর, হরিমোহন এবং দেবেক্স চক্রবর্ত্তী মাত্র গোঁসাইল্লের সহিত রহিলেন; অবশিষ্ট সকলে চলিয়া আসিলেন। আমার বন্ধু দেবেক্স ওখানে রাত্রি কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু লেকা বাবা ভাহাকে থাকিতে দিলেন না। দেবেক্স বাসায় আসিয়া, গোপনে আমার নিকট সকলের কুৎসা করিতে লাগিল; গোখামী মহাশব্ধেও একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিবে, এই व्यकात आकानन आत्र कतिन। छेरात कथा छनिता आमात मनता वर्ष्ट थातान रहेता तनन।

পরদিন সকাল বেলা, সকলকে লইরা গোস্বামী মহাশর বাসার আসিলেন। তিনি ছরে প্রবেশ করিবার সমরে, দরজার নিকটে আসিরাই বলিলেন—'ওছে! এখানে সাধুনিক্দা হয়েছে; আর থাকা চল্বে না, তোমরা সকলে আসন তোল।' এই বলিরা গোঁশাই ববে প্রবেশ করিলেন। আসনে বিসরা খুব তেজের সহিত নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"এঁদের জান্তে তোর ঢের দেরি! কতটুকু বুঝিস্? কি জানিস্? হয়েছে কি? কিছুইত না—আনেক খুরপাক খেতে হবে, অনেক ভুগ্তে হবে। তুই আবার পরীক্ষা করবি কি?"

গোঁসাই যথন এসৰ কথা বলিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র চমকিরা উঠিল।, তার মুখধানা কাল হইরা গেল, সে চারি দিকে ব্যক্তভাবে তাকাইরা, অমনি ঘর হইতে বাহির হইরা পড়িল।

চা থাওরার পরে, সকলে বসিরা গত রাত্রির দর্শনাদি বিবরে আলাপ আরম্ভ করিলেন। ভূত প্রেত সঙ্গে মহাদেবকে, ডাকিনী যোগিনার সঙ্গে কালীকে এবং মহাবীরকে যিনি বে ভাবে দর্শন করিরাছিলেন, তাহাই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোঁলাই সমত শুনিরা বলিলেন— "লেক্সা বাবার প্রার্থনাতেই সকলে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। লেক্সা বাবা ভোমানের থুব কুপা কর্লেন। তাঁর আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবেই, এই প্রকার চড়াতে আমরা সামান্ত শীতও অমুভব কর্লাম না। এটি বড় সহজ কথা নয়।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—গারে ত আপনাদের সকলেরই মাত্র এক একধানা কম্বন, এই দাস্থশ শীতে সারারাত সরযুর ধোলা চড়াতে আপনাদের কি শীতে কট হয় নাই ?

ঠাকুর বলিলেন—কই না, আমাদের ত কোন কফ্টই হয় নাই, ছাপ্লবের ভিতরে বেশ আরামে ছিলাম।

হরিমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁ, চমৎকার ছাপ্পর, ছ'দিকে ছ'টিমাত্র ভালা টাট্টি, সন্মুৰে ও পশ্চাতে খোলা, মাধার উপরে পরিকার আকালে অগণ্য নক্ষত্রের ছাপ্পর। কিন্তু আশ্চর্যা এই বে, কিছুক্ষণ পরে গায়ের কন্ধল ফেলে দিতে হ'লো। গরম বোধ হ'তে লাগ্ল। তথন বোগজীবন বল্লেন—আমারও মনে হ'তে লাগ্ল, বেন একটা গবম হাওয়ার কুগুলিতে আছি। শেব রাত্রে ৪টার সমন্ত্রে ঐ কুগুলিটি অন্তর্জান হ'লো। তথন সামাক্ত একটু লীত বোধ হরেছিল। এই সমন্ত্রে ঠাকুর, দাদাকে জিল্পানা করিলেন—কি সাধন লেক্সা বাবা করেছিলেন জ্ঞান ? দাদা বলিলেন—ভনেছি, শব-লাধন করেছিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাই সম্ভব। নইলে এ প্রকার শক্তি এত সহজে লাভ হ'তে বড় দেখা বার না। কিন্তু এই শক্তি বেশী দিন থাকে না। এই সাধনমার্গের সাধুদের প্রকৃতি বেরূপ উগ্র হয়, লেঙ্গা বাবার তেমন নর। ইনি বেশ শান্ত। এই বলিয়া লেখা বাবার তপতার পুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সব তপস্তার সিদ্ধ হ'লেই কি মানুষ দীর্ঘজীবী হয় ? ঠাকুর বলিলেন—না, সিদ্ধ হ'লেই যে মানুষ দীর্ঘজীবী হবে তা নয়। কায়াকল্লে সিদ্ধ হ'লে শরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বলিয়া তিনি একটি ফকির সাহেবের কথা বলিলেন—

### কায়াকল্পি ফকিরের কথা।

( এই গল্পটি ঠাকুরের মুখে আমি বে প্রকার গুনিরাছিলাম, দাদার ডারেরিতেও অবিকল সেইরূপ দেখিরা লিখিরা রাখিতেছি।)

ঠাকুর কহিলেন—গয়াতে যথন ছিলাম, প্রায়ই একটি ফকিরের নিকটে যাওয়া আসা কর্তাম। ফকিরটি নির্জ্জন স্থানে জঙ্গলের ভিতরে একটি ভাঙ্গা মস্জিদে থাক্তেন। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্জিদের বারেন্দায় লম্বা হ'য়ে বেহুঁস অবস্থায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন। ওদিন কিছুক্ষণ সেখানে চুপ ক'রে ব'সে থেকে চ'লে এলাম। এইরূপ পাঁচ সাত দিন গেল, রোজ আমি একবার ক'রে ফকির সাহেবকে দেখতে যেতাম। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকিরের শরীরটি ভয়ানক ফুলে গেছে, আর তাহাতে বিষ্ঠার কীটের মত লেজওয়ালা বড় বড় পোকা সর্বশরীরে ব'সে রক্ত পান কর্ছে। সরিসার মত স্থানও ফাঁক নাই, ফকির সাহেব পোকার কামড়ের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে গোঁ গোঁ কর্ছেন। দেখে বড়ই কফ হ'লো; ওখানে এমন একটি পাখীও ছিল না যে, পোকাগুলিকে এসে খায়। এমনই ভগবোনের লীলা!

ভখন এক দিন একটি মুসলমান্ তালুকদার এসে, আমাকে সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে ফকির সাহেবের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি যেন উহার কোন প্রকার প্রতিকার কর্তে গিয়ে, ককির সাহেবকে বিরক্ত না করেন, বিশেষ ক'রে বল্লাম। কিন্তু তিনি আমার কথা শুন্লেন না; ধারে ধারে ফকিরের নিকটে গিয়ে ব'সে, আন্ত আন্ত ছুই তিনটি পোকার লেজ ধ'রে টেনে তুল্লেন। আর অমনি সে স্থান হ'তে অজপ্র রক্ত পড়তে লাগ্লো। ফকির সাহেব চাৎকার ক'রে উঠ্লেন। তালুকদার তখন চম্কে গেলেন। সেই সেই স্থানে পোকা কর্মটিকে তুলে আবার বসায়ে দিতে ফকির সাহেব বারন্ধার চাৎকার ক'রে বল্তে লাগ্লেন। মুসলমান্টি ঐরপে করার পরে, ককির নারব হলেন। তালুকদার খুব আক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন। আমিও বাসায় এলাম। ইহার ক্য়িদিন পরে, এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্জিদের বারেন্দায় পায়চারি কর্ছেন। মুখ্ শুক্রর, শরীরে বেন একটা জ্যোতি খেল্ছে। তখন বুখ্লাম ককির সাহেবের সক্ষ কিছ হয়েছে, কিছুদিন পরে আর তাঁকে দেখা গেল না। কোথায় চ'লে গেলেন।

ভূনিরাছি—দেহকরে তিন শত বংসর, পাঁচ শত বংসর, হাজার বংসর পরমারু লাভের জন্ত সভর করিরা ভিন্ন প্রকার সাধন, আচার, নিরম ও ঔষধ গ্রহণ করিতে হর। পক্ষারত হইতে পক্ষাত্ত পরের দিন, কেহ বা এক মাস, আবার তেমন সমর্থ তপত্মী ব্যক্তি দীর্ঘ পরমারু লাভের জন্ত ঔষধ সেবন পূর্বাক দেড় মাস কাল, নিরম নিঠার থাকিরা দেহকরে সিদ্ধ হন।

আমি যথন ভাগলপুরে ছিলাম, তথন ছ'টি সাধু গঙ্গাতীরে বারোয়ারির নির্জ্ঞন বছপুরাতন অন্ধন্ধর 'গোহফাতে' তিনশত বৎসরের জীবনলাভ সঙ্কর করিয়া পনের দিনের জন্ত এই সাধনে প্রাকৃত্ত হন। ঔষধের গুলে নাকি, দিন দিন ভাঁহাদের শরীরের মাংস ধীরে ধীরে পচিয়া থসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনি আবার সঙ্গে সকে সেই সেই স্থানে নৃতন মাংস গঞ্জাইতে আরম্ভ করিল, একটি সাধুর বর্ষণার মৃত্যু হইল। অপরটি সিদ্ধিলাভ করিয়া পনের দিন পবে কোথার চলিয়া গেলেন, খোঁজ পাওয়া গেল না। ভগবানের স্প্রিতে কত কি আছে জানিবার পূর্ব্বে তাহা কর্মনাও করা বার না।

গোস্থামী মহাশন্ন এক দিন অযোধ্যা যাওরার সমরে গাড়ীতে বসিরা, রামুপালীর প্রাক্তান্ত মরদানে, অপূর্ব্ব রাজবেশে রাম-সীতার দর্শন পাইলেন। সে দিন তিনি সর্বৃত্তে ছান করিরা চন্থমানগোরী, রংমহল, বাম-সীতার মন্দিরাদি অনেক ঠাকুরবাড়ীতে গিরাছিলেন। মাধুদান বাবার আশ্রমে বাইরা, তাঁর শিল্প নারারণদানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মণি বাবাব আশ্রমে গেলেন। অবোধ্যাতে সকলেই মণি বাবাকে সৃদ্ধ মহাত্মা বলিরা জানেন। গোঁসাইকে দর্শন করিরা, তিনি আনন্দে সংজ্ঞাপুত্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে উঠিরা করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন— ক্রপা কর্কে দর্শন তে। দিরা, আউব হামারা রর্নেকা প্রয়োজন ক্যা ? আপ্ হামারা স্থান পর বহিরে, হাম্ দেহ ছোড় দেতে। গোঁসাইও বেন কতকালের পরিচিত লোক পাইরা, তাঁর সঙ্গে সেইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পতিতদাস বাবাজীকে দর্শন করিতেও গোঁসাই গিরাছিলেন। তাঁহাদের পরস্পানের সন্মিলনে বে আননন্দাচ্ছ্রাস ও ভাবাবেশ হইরাছিল, তাহা আমরা আর কি বুবিব ?

দাদা কহিলেন—আহারাদি আমাদের সকলের এক সঙ্গেই হইত। বাঁহারা মাছ ধান, ঠাহারা পূর্কেই আহার করিতেন। আমি গোলামী মহালরের সঙ্গে তাঁর পাশেই বসিতাম। এক দিন আহার করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, আমি মাছ ধাই; অমনি তিনি রক্তরৈ রাজ্পকে ভাকিরা আমাকে মাছ দিতে বলিলেন। আমি পুনংপুনং আপত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেবে তাঁলার একান্ত আগ্রহ এড়াইতে না পারিরা, আমি মাছ ধাইলাম। গোঁসাই বলিলেন—"আপনি স্বক্তক্ষে মাছ ধান, ওতে আমার কোন অসুবিধাই হয় না।" আহারের সময়ে আমার মুবে ধার্যার শহু হইত। তাহা ওনিরা এক দিন বলিলেন—"আহারে থাওয়ার শব্দ না হওয়াই ভাল।" আহি কেই হইতে সাবধান হইরা আহার করি। মাণিকতলার মা, বহুকালবাবৎ আলারতাানী, তিনি এক গণ্ড কলও থাইতেন না; অসুরোধ করিরা কোন ভাল জিনিস ধার্যাইলে তৎক্রণাৎ তাঁহার বিষ্ট্রা যাইত। এইপ্রকার করুত অবহা কোবাও দেখি নাই।

ধর্মসহতে ঠাকুরের পরমাজীর নানকপরী নিজ মহাত্মা মাধুদাস বাবাজীর জনৈক শিশু, ভজননিষ্ঠ কানাইরালাল বাবা প্রার সর্বাদাই গোলামী মহাশরের নিকটে থাকিতেন। তিনি একদিন অপ্রাকৃত অভুবাশিমধ্যে মংস্থাবতার তগবান্কে গোঁসাইরের সঙ্গুথে বছলে সন্তর্গ করিতে দেখিরা, আনকে মুর্ছিত হইরা পড়িলেন। মাধুদাস বাবার বহু গণ্য মাস্ত ইংরাজী শিক্ষিত শিশ্বগণ, অনেক সমরেই গোলামী মহাশরের নিকটে থাকিতেন। ভাঁহারা ওথানে নানাপ্রকার অলোকিক দৃশ্ব ও নিজ অভীইদেবের আবির্তার প্রত্যক্ষ করিরা মুগ্ধ হইরা পড়িতেন।

ঠাকুরের ক্রমাবাদে অবস্থানকালে অনেক স্থান্তর স্থান্তর ঘটনা ঘটরাছিল, কথাপ্রদলে তাহা ঠাকুরের মুধে গুনিরা লিথিবার আকাজনা রহিল।

ক্ষুজাবাদে প্রায় ছই মাস কাল দাদার সজে পুব আনন্দে কাটাইলাম; অকম্মাৎ এক দিন বাড়ী হইতে থবর আসিল, মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা হইরাছেন। দাদা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই ক্ষমাস যে ভাবে আমার নিকটে কাটাইলে, তাহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি একান্ত প্রাণে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করুন। গোস্বামী মহাশর তোমাকে মা'র সেবা করিতে বলিয়াছেন; এখন তুমি বাড়ীতে বাইয়া মারের সেবা কর, তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে।' দাদার আদেশ মত আমি বাড়ী রওয়ানা হইলাম; কাশীতে, ভাগলপুরে, কলিকাতা ও ঢাকাতে প্রান্ধ এক মাস কাল আমার বিলম্ব হইল। রান্ডায় যে যে স্থানে, বে সকল অবস্থায় পড়িলাম, তাহা বিজ্ঞারিত লেখা অনাবশুক। প্রীকুলাবনে ওরুদেবের দরার ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, যে দেবছুক্তি অবস্থা ভোগ করিয়াছিলাম, আক্ষিক একটি ছর্বটনার পড়িয়া ভাহা হইতে মন্ত ইয়াছি। কি প্রকার ছর্বটনার কি ভাবে কতদুর ছর্দশাগ্রন্ত হইয়াছি, তাহাই স্থভিতে রাখিবার জন্ত ঘটনার আভালমাত্র সামান্তরূপে উরেধ করিয়া রাখিতেছি।

### ্ব্রহ্মচর্য্যের অম্ভূত অবস্থা।

শুরুদেব বে দিন আমাকে ধবিগণের আদরের পরম পবিত্র বৃদ্ধান্ত দিলেন, সে দিন আমাকে তিনি কি যে করিলেন, তিনিই জানেন। আমার বোধ হইতে গাগিল, আমি আর সেই মামুব নাই। আমার সমস্ত দেহ মন অভপ্রকার হইরা গেল, নিজের শরীরের প্রতি বধন আমি দৃষ্টি করিতাম, চর্শ-মাংস বর্জ্জিত বৃদ্ধে কাচের দেহ মনে হইত। রাস্তা ঘাটে চলিতে কিরিতে তুলার মত হাল্কা দেহটি বেন মাটির উপরে বারু অবলম্বন করিরা চলিতেছে, অমুত্র করিতাম। উপবীত স্পর্শ করিলেই বৃদ্ধার বৈদিক মন্ত্র আপনা আপনি স্থতিতে আসিরা, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ধবি' এইপ্রকার একটা ভাবের সঞ্চার করিরা দিত। জপের সমরে নামটি একটি সারবান, সলীব শক্তিশালী মন্ত্র বলিরা বোধ হইত। তাহাতে বৃত্তন নৃত্তন উদ্ধান ও ভাবের তরক্ত অন্তরে প্রান্ন সর্বাদই খেলিতে থাকিত। মন্ত্রণারে অন্তরে উদর হইলে বিব্য বিরক্তি ক্ষিত্র, আলা উপস্থিত হইত। তথু ওছ বেহের অমুত্র আনক্ত উপভোগ করিরাই, সমরে সমরে স্থ হইরা

পড়িতাম। ভাবিভাম 'এ কি হইল ? শুরুদেব আমাকে এ কি করিলেন ?' শুরুদেবের ইচরণে বিদারগ্রহণের পরেও, অনেক দিন তিনি আমাকে এই অপূর্ব্ধ অবস্থা সন্তোগ করিতে দিয়াছিলেন। পরে, জানি না কেন, দরাল ঠাকুর একটি ললনাকে ফুত্র করিয়া, আমার অচল ব্রভের প্রলম্ভ ঘটাইলেন; আমিও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ, হীনপ্রভ হইয়া পড়িলাম।

## প্রলোভনে অবিকার; অহঙ্কারে পতন।

মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা, এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার সেবার বস্তু অবিলব্ধে বাড়ীতে পৌছিব স্বত্ধ করিলাম, কিন্তু বিধির পাকে, ছর্ন্মতিবশতঃ এদিকে দেদিকে মানাধিক কাল ব্রিয়া কেল্ইলাম। এই স্মরে কিছু দিন একটি পরিচিত লোকের ভবনে, আমায় অবস্থান করিতে হইল। তিনি উপর্যুগরি কতকগুলি অনর্থে উত্তেজিত হইয়া, উহার উপশম প্রয়োজনে অক্তর বাইতে বাধ্য হইলেন। ব্যরে একটি প্রালোক মাত্র রহিলেন। চাকর চাকরাণী ব্যতীত অক্ত পরিজন না থাকার, কামিনীর ভত্বাবধানের ভার, বাবু আমারই উপরে রাথিয়া গোলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেডু সজনে, নির্দ্ধনে নিঃসভাচে আমার সহিত উহাদের আলাপন, উপবেশন বছকাল্যাবহ চলিয়া আসিতেছে। আমায় আলন ও শয়নের স্থান উহাদের আগ্রহ ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্যান্ত আমি নির্দ্ধন সাধন ওজনে কাটাইতাম, রমণী তথন আলান গৃহকর্মে রত থাকিতেন। মধ্যাক্তে আমার বরে আসনের কিঞ্ছিৎ অন্তরে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সমরে তিনি ধর্মপ্রতাব ভূলিয়া, সরণভার ভানে, নিব্দের আভ্রন্তিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষয় সমস্রার পড়িয়া, কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।

উহার কোন চেষ্টারই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থার উহালের আসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমার কোন বিক্রম্থ বাবহারে, যদি উহার মর্ম্মেও অভিমানে আমাত পড়ে, এখনই ব্বতী আমার নামে কুংসিত কথা বলিরা, চীংকার করিরা দশ জনকে একত্র করিবেন, এবং মুহুর্ত্তমধ্যে আমাকে অপদত্থ করিরা চিরকালের মত আমার অখ্যাতি অপবশ দেশে বিজেশে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপন্থিত বুঝিরা, আতত্তে অন্ধ্যার দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিরাছেন—'পুরুব অভিভাবক উপন্থিত না থাকিলে কোন প্রুছেরের বাড়ীতে ক্ষণকালও, অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নর।' যনে হইল ঠাকুরের এই অন্ধাসন বাক্য, সামান্ত জানে অগ্রান্থ করিরাই, আল আমি বিপন্ন হইলাম। তথন অক্সদেবের অভ্য চরণ শ্বরণ করিরা, প্নংপুনং তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিহিত্ত সাহসে বিষম চক্ষণতা প্রকাশ করিরা, অবশেষে ও হরি। তাই কৃষি ব্রহ্মারী!' বলিরা সক্ষ্যানির্থে অন্ত খবে চলিরা গেলেন। আমি তথন স্পর্ডিত মনে ভাবিতে লাগিলান—'ব্রহ্মবর্ণার নিরম পালন করিরা, নিশ্বরই আমার অপুর্ক শক্তিলাত হইরাছে; তাই ক্ষ্মণ ব্যাপারে আমি

নির্বিকারে অবস্থান করিতে সমর্থ হইরাছি; আমি বর্ণার্থ ই সাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পদ্থা অতিক্রম করিরা, নিরাপৎ ভূমি লাভ করিরাছি।' কিছ হার, এই প্রকার অবধা অহন্থারের করেক দিন পরেই আমার সর্বানাশ হইরাছে বুঝিলাম। ঘটনার পুত্র ধরিরা ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহির কালধ্মে, হুর্ল ভ ব্রহ্মচর্ব্যের উজ্জ্ঞল দীপ্তিকে অন্তর্হিত করিল। আমি পুর্বের অপূর্ব্ব পবিত্র অবস্থা হইতে শ্বলিত হইলাম। পরদিবলেই বাবুটি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমিও অম্বনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

### স্বপ্নে গুরুজীর অমুশাসন।

এই ঘটনার করেক দিন পরেই, উপর্তাপরি করেকটি অগ্ন দেখিলাম। একটা স্থানে পরিচিত অপরিচিত বছলোক একত হইরাছি। अক্লেব আমাকে ডাকিরা বলিলেন, আমার পিছনে পিছনে চল। ' আমি ওয়াদেবের আদেশমত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাস্তার ছই পার্বে বিষত কেলে, ছাগল ও ভেড়ার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিরা এক একবার দাঁড়াইরা রহিলাম। গুরুদেব ত্তৰন পশ্চাৎ দিকে তাকাইরা আমাকে তাজা দিতে লাগিলেন। আমিও অমনি ছুটাছুট করিরা আকলেবের সল ধরিরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে আমি ঠাকুরের সহিত একটি উচ্চ পর্বতপুদের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পর্বতে উঠিবার জন্ত বছ শুক্ত্রাতা তথার স্ববেত আছেন দেখিলাম। শুকুদেব সেধানে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে থাক, আমি এখন বাই। ঠাকুরের কথা শুনিরা আমি কান্দিরা ফেলিলাম, এবং খুব আকুলভাবে বলিলাম—'আমি আপনার সম্বেই এই পর্কতে উঠ বো, আমাকে আপনার সঙ্গে নিন।' ঠাকুর আমাকে খুব ধ্যক দিলা বলিলেন, 'তুমি বিষম একগুঁয়ে ছেলে। যা ইচ্ছা তুমি ভাই ক'রে পাক। ভোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি শেষকালে উৎপাতে পড়বো ? এখানে কিছ কাল থাক : সকলে বখন বাবে, ভূমিও ভখন বেও; এখন আমার সঙ্গে পার্বে না।' এই বলিয়া শুরুদেব পাহাড়ে · **উঠিতে উভোগ করিতে লাগিলেন, আমিও কান্দি**তে কান্দিতে জাগিরা পড়িলাম। এই শুপ্লটি দেখিরা আবার প্রাণ বড়ই অছির হইল। পুব নিরম নিষ্ঠার থাকিরা সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম। **শুরুদেবের নিকটে অবিলখে চলিরা বাই**তে ইচ্ছা হইল। তথন এক দিন বপ্লে দেখিলাম-একটি স্থানে হরিসভীর্তনের মহাধুমধাম পড়িরা গিরাছে। সভীর্তনে মন্ত হইরা বহু লোক ভাবাবেশে জ্ঞানশূঞ হইরাছেন। 'পরাল নিতাই, পরাল নিতাই' বলিরা সকলেই ক্রন্সন করিতেছেন। আমি তাবিলাম— নিভাই পভিতপাৰন, তাঁকে ভাকি। এই ভাবিয়া 'দল্লাল নিতাই, দল্লাল নিতাই' বলিতে বলিতে কাৰিতে লাগিলান। এই বল্লাট দেখিয়াও আমার প্রাণে শান্তি আসিল না, সর্বাণা মনে হইতে ৰাগিত—নিজের দোবেই ভূৰ্নভ অবস্থা হারাইলাব। অন্ততাপে ও ক্লেশে আমার সময় কাটিতে नात्रिन । अक बिन पूर्व कांच्यकार्य निर्माय क्यार्या अक्राप्तराय हाराय निर्देशन कतिया, महन कतिनाम । बाद्ध चार्च विभाव-चार्यक्रिक लाक महा करेवा अक्टबर अक्ट महामहीर्जन हिस्सन। जानि

নিজের ছরবন্থার দ্রিরমাণ হইরা একধারে দীড়াইরা রহিলাম। গুলদেব জাষাকে বলিলেন—'চল, সক্ষীর্ত্তনে বাই; আজ কীর্ত্তনে তুমি বিশেষ কুপা লাভ কর্বে।' জামি নিজেকে পভিড ভাবিরা, করজোড়ে কাঁপিতে লাগিলাম। ঠাকুরের দিকে চাহিরা কালিরা কেলিলাম। তথন গুলদেব আমাকে ধরিরা কোলে তুলিরা লইলেন। ঠাকুরেক দেখিরা তাঁহার দারীর প্রভরবং কঠিন বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোলে উঠিরা ঠাকুরের দেহ তুলার মত নরম, অছতব করিতে লাগিলাম। সকীর্ত্তনহলে আমাকে কোল হইতে নামাইরা বলিলেন, 'কিছু কাল তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি এখনই আবার আস্ছি।' এই বলিরা তিনি নিকটবর্ত্তী একটি স্থক্ষর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমিওঅমনি জাগিরা পড়িলাম।

এই স্থাট দেখার পর, ঠাকুরের দরা ভাবিরা প্রাণে অনেকটা শান্তি পাইলাম; কিন্ত শুক্রবের অসাধারণ কুপার যে অন্ত অবস্থা লাভ হইরাছিল, তাহা আর ফিরিরা আসিল না। দাতা একমাত্র তিনি, তাঁর দরার মূহুর্ত্তমধ্যে আবার দেই অবস্থা আমার লাভ হইতে পারে—এই ভাবিরা দ্বির মনে সাধন ভক্তন করিতে লাগিলাম।

# श्वक्रवादका व्यनाश्वादर्वू क्रूटेंपव ।

ফরজাবাদ হইতে বাড়ী যাইবার সমরে কাশীতে করেক দিন থাকিরা গলাদান করিতে ইচ্ছা হইল।

এক দিন দশাবনেধে স্থান করিরা বিষেশ্বর দর্শন করিব হির করিলায়।

বিশ্বরাছিলেন—"তীর্থে গিয়ে প্রথমেই তীর্থগুরু কর্তে হয়, তাঁর অমুমতি নিরে পাণ্ডার সাহায্যে স্থান দর্শনাদি তীর্থের সমস্ত কার্য কর্তে হয়—ইহাই ব্যবস্থা।"

এই প্রকার ব্যবস্থার তাৎপর্য্য কি, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। সাধারণ গোকের প্রবিধাধ জন্তই ইহা শান্তের সাধারণ ব্যবস্থা, মনে হর। শক্ত সমর্থের জন্ত এইপ্রকার বাধ্যবাধকতার কিছু প্রেরাজন আছে, বোধ হর না। ইহা ভাবিরা এই সকল নিরমণছাতিতে আমার প্রবৃত্তি ধইল মা। আমি লান করিবার জন্ত দশাধ্যমেও উপস্থিত হইলাম ; ঘাটে বাইরা লানের উল্লোপ করামাত্রই পাঞারা আমাকে ঘেরিরা গাঁড়াইল। সংল্লমন্ত্র না পড়িলে দখাখ্যমেও খান করিতে দিবে না বলিরা, গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। আমি 'মন্ত্র তর বুলি না,' 'ঠাকুর দেবতা মানি না' বলিরা, উহামিপক্ষে তাড়াইরা দিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে বাইতে রাভার আবার পাঞাদের মহা উৎপাত্ত আরম্ভ হইল। সামান্ত ছ'চার আনা পাইলেই তাহারা সম্ভই মনে প্রবিধানত আমাকে বর্জন করাইবে, বলিভে লাগিল। কেই কেই ছ' চার পরসার কুল বিশ্বপত্রের ভালি আমার বলুবে ধরিরা, শন্ত্রণার আন বিশ্বভ করিতে লাগিল। এসমত্ত পাঞ্চাদের তথু পরসা আদারের কন্দি মনে করিরা, নকলকে ধনক দিলা বিলিলাম—'আছা, খোঁড়া, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করারে গিলে পরসা আদার কর। তালের লড্ট পাঙা, আমি নিজেই বেশ দর্শন কর্ততে পার্বো। সুল, ক্রেন্টাভার অনর্থক পরসা বান্ধ কর্বো মা। তিনি

বিশ্বনাথ, ভিনি কি আর ফুল ;বেলপাতার প্রত্যাশী ? বাজে ধরচের জন্ত পরসা নর।' সকলেই আমার কথা গুনিরা 'আবে রাম রাম' বলিয়া, সরিয়া পঞ্জিল। আমি মন্দিরের যারে উপস্থিত হইরা লোকের ভিড় দেখিরা অবাক্ হইলাম। অনেক চেষ্টার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, কিছ বছ লোকের ধাকার পড়িয়া দেওরালের,ধারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এত জ্বালোক ও পুরুষ ঠেলিয়া বিশেষরদর্শন, আমার পক্ষে অসম্ভব বুরিলাম। তথন বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই ¦সমরে একটি শ্বন্ধরী বুবতী, স্থবোগ পাইরা লোকের গোলমালে নানা কৌশলে আমাকে অন্থির করিরা তুলিল। আমি বিপং বুরিরা অতি কটে বাহিরে আসিরা পড়িলাম। বিশেধরদর্শন হইল না বলিরা, মনে त्कानक खेरबण व्यानिन ना : वदश विषम छेरलाएक निकृष्ठि लाहेनाम काविज्ञा नव्छेटे हहेनाम । वानाव ৰাইবান্ধ সমত্বে ভাল ভাল কমগুলু দেখিয়া একটি ক্ৰন্ন করিতে ইচ্ছা হইল। মূল্য দিতে টা কার অভ্যুস্থান করিয়া দেখি পকেট শুরু। ভিতরের কামার উপরের পকেটে ৩৫ টাকা ছিল তাহার একটিও নাই। আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, যদি আট দশ আনা পরসা পাঞাদের হাতে দিরা মন্দিরে ঘাইতাম, তাহা হইলে তাহারা আমার দর্শনের স্থবাবস্থা অনারাদে করিরা দিত। অন্ত কোন উপদ্রবন্ধ আমাকে স্পর্শ করিত না, টাকাশ্বলিও এইভাবে হারাইত না। শালব্যবস্তার অমর্য্যাদা হেত, ইহা আমার প্রতি শুকুদেবেরই অমুশাসন বুঝিরা, অমুতাপ করিতে লাগিলাম। কানীতে আমার থাকিতে আর উৎসাহ রহিল না: বিরক্তির নানাবিধ কারণ উপস্থিত ছইল। আমি অবিলবে কাশী ত্যাগ করিবা ভাগলপুরে পৌছিলাম। কিছুকাল তথার বোগজীবনের সঙ্গে বছাই আনন্দে কাটাইলাম। পরে কলিকাতা আসিরা উপস্থিত হইলাম।

#### মাণিকতলার মা।

ক্লিকাতা আসিরা এক সপ্তাহ থাকিলাম। দাদা আমাকে মাণিকডলার মাতাজীর সহিত দেখা করিতে বলিরাছিলেন; আমি ছুইটি সমবরক ব্রুকে লইরা মাণিকতলার মাতাজীর বাড়ীতে পেলাম। মাতাজীর স্থামী, দাদার পরিচরে আমাকে চিনিরা, খুব আদরের সহিত সকলকে ভিতরে লইরা গেলেন। ঐ সমরে মাতাজী ভাবাবেশে সমাধিস্থ ছিলেন। হরিনাম উচ্চৈ:ম্বরে করিতে করিতে করিতে হাণি মিনিট পরে, তাঁহার চৈত্ত হইল। তিনি খুব শ্লেহের সহিত আমাকে কিছু জলবোগ করিতে বলিলেন। 'আমি প্রসাদ ব্যতীত কিছুই থাই না' বলাতে, মাতাজী কহিলেন 'মাটিতে স্পর্শ করারে থাও, তা হ'লেই বারের প্রসাদ পাওরা হবে। মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমির্চ হ'রে, সর্কপ্রথমে এই মারেরই আপ্রায় নিতে হরেছে, ঘাটিই বথার্থ বা। এই মাকে নিবেদন ক'রে মাটিতে স্পর্শ করারে নিলে, বস্তুর অপবিজ্ঞতা লোব থাকে না।'

বাডাজী আবাকে নিজ হইতে অনেক উপদেশ করিলেন। আমি সেই সকল কথার কোন অর্থই কুমিলার না ; তম্বজ্ঞানের অভি ছর্মোখ্য বিষয় সকল, বিশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলিরা বাইতে লাগিলেন। আমায় মুং কটা কাল অবাধে মকুতা করিলেন। ঐ সবলে উাহার ডেক্সপুর্ণ ভাষায় বোজনা, শব্দের পারিপাট্য ও শৃত্যলা দেখিরা আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। মাতাজীর বক্তা শেব হইলে পর বলিলাম, আপনি এতকণ কি বে বলিলেন, কিছুই ব্বিলাম না। মাতাজী কহিলেন—'ডোরাকে দেখিরা ভিতরে একপ্রকার ভাব হ'লো; আপনা আপনি বাহা এসেছে, বলে কেলেছি। কি বে বলেছি, তাহা আমিও জানি না। বাহা বলা গেল, সেই সকল অবস্থা তোমার ঘণন লাভ হবে, তথম ভূমি আমার এসব কথা শ্বরণ কর্বে। মনে হতেছে ভূমি গোঁসাইরের শিবা। সেই ছেলে সাধারণ নব! বাহারা ভাঁহার আশ্রম পেয়েছে, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভন্ন হয়েছে; এটি নিশ্চর কেনে রেখো, শিবাদের ভিতরে তিনি নিত্যধাম প্রশ্বত ক'রে নিয়েছেন; বে ভাবে ইছো চল, সমত্বে তিনি সমত্বই ক'রে নিবেন।

মাতালীর কথা শুনিরা আমার বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরের মুখে মাতালীর অনেক প্রশংসা শুনিরাছি। বিনাসাধনে পূর্বজন্মের সংস্কারশুণে অনেকগুলি অন্তুত শক্তি ইংার শতঃই লাভ হইরাছে। প্রায় দশবৎসর্বাবৎ আহার ভ্যাগ করিরা স্ক্রণরীরে রহিরাছেন। রূপের উজ্জ্বলভা ও মুখের প্রভা দেখিরা, ইহার দেহে, কোন দেবীর আবির্ভাব বলিরা সকলে মনে করেন। মাতালীর অসাধারণ শেহ ম্মভার আমি নিজেকে ধন্ত মনে করিলাম।

### হরিচরণ বাবু ও লালের অমুশোচনা।

কলিকাতা হইতে আসিরা, ঢাকা গেণ্ডারিরা-আশ্রমে এক সপ্তাহ কাল রহিলাম। ডাকারির সংসারত্যাপী শুক্রপ্রতা শ্রীবৃক্ত নবকুমার বাগ্টা ও পণ্ডিত শ্রীবৃক্ত প্রামানান্ত চট্টোপাধ্যার মহালহের সজে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ঢাকার সকল শুক্রপ্রতার সহিতই আমার দেখা সাক্ষাং হইল। এক দিবস শ্রীবৃক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহালর আমাকে তাঁহার বাসার লইরা গেলেন। শ্রীবৃক্তাবনে ঠাকুর তাঁহার সম্বদ্ধে কিছু বলিরাছেন কি না, আগ্রহের সহিত জিল্পানা করিলেন। আমি বলিলাম—গুনিরাছি আপনারা ৩।৪টি শুক্রপ্রতা ঠাকুরের আদেশ মমাক্ত করিরা ব্রন্ধচারী মহালহের সল করার কলে, বছুই ক্তিগ্রন্ত হইরাছেন; তার উপদেশ অনুসারে মইতবাদ এবং প্রারদ্ধ সংস্কারে অভিত হইরা, সাধন ভক্ষন ত্যাগ করিরাছেন; শুক্রদেবের প্রদন্ত সাধনে আপনাদের পূর্ববং নিষ্ঠা, ভক্তি কিছুই নাই; বরং এই সাধনের বিরোধী হইরাছেন। তাই ঠাকুর কথার কথার এক দিন বলিলেন—'ইছারা বদি এশন হইতে নিয়ম মত সাধন করেন, তা হ'লে ৫।৬ বছর পরে হয় ত, পূর্বের অবস্থা জাবার লাজ করতে পারেন। না হ'লে এবার এই ভাবেই যেতে হবে।'

হরিচরণ বাবু বলিলেন—গোঁসাই ঠিক কথাই বলেছেন। দীকাগ্রহণ ক'বে ঠার কুণার বে অপূর্ত্ধ অবস্থা ভোগ করেছি, তা আর নাই; বন্ধচারীর সদ্ধ করাতেই সেই অবস্থা হারিবেছি। আহা। গোঁসাই দরা ক'বে কি আনম্পেই রেখেছিলেন। কত দর্শনাদি হ'ত; সে সব স্থায় যনে হয়। এখন সে সকল বিষয় মনে ক'বে দিন রাত অলে পূড়ে বাচ্ছি। আবার গোঁসাই আহাকে কুণা কর্বেন ড গ এই বলিয়া হরিচরণ বাবু কান্দিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্দণ পরে চলিয়া আসিলায়।

গেঞারিয়া-আশ্রমে অসাধারণ বোগৈর্ঘর্যশালী গুরুল্রাতা 💐 বৃক্ত লালবিহারীয় সহিত আমার খব মেলা মেশা হইল। সর্বাদা ছ'লনে একসলেই থাকিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এক দিন লাল, আমাকে গেণ্ডারিরার নির্জ্জন জললে লইরা গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ভাই, ওক্লীর ওথানে আমার কথা কিছু হ'রেছিল, কি ? যাহা কান গোপন না ক'রে আমাকে সমত খুলে বল।' আমি লালের সহছে যে সকল কথা হইরাছিল, পরিষার করিয়া বলিলাম। লাল ভনিয়া কিছুক্রণ অন্তিত হইয়া বহিলেন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল: পরে একটি দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'বথার্থ ই ব'লেছ, সেই সময়ে নিয়ত যে ব্রহ্মজ্যোতি আমার নিকট প্রকাশিত ছিল. তথন থেকে তাহা একেবারে মন্ত্রহিত হরেছে। শক্তির কথা, ঐশব্যের কথা ছেডে দাও, এখন ও সব কিছুই নাই; এখন আত্মরক্ষাও অসম্ভব হয়েছে। দিনরাত অনুতাপে, যন্ত্রণায় ছটুফটু কর্ছি। **षारा । গোসাই আমাকে কত সাবধান করেছিলেন, কিছু তথন তাঁর কথা গ্রাহ্ন করি নাই ; তাঁর** নিকট হ'তে আন্বার সময়েও আমাকে তিনি বলেছিলেন—"লাল ! সম্পূর্ণ উত্তাপ-শৃশ্য হ'লে, বছ বিলামে মৃত্তিকার ঘাসে, চন্দ্র কিরণ প'ড়ে এককণা শিলির বিন্দু জামে: কিন্তু **অভিমান-সুর্য্যের প্রকাশমাত্রে, মুহূর্ত্ত**মধ্যে তাহা একেবারে শুকায়ে যায়; খুব সাবধানে থেকো।" স্মানি তথন গোঁলাইরের কথা বুঝি নাই, যাহা হউক আমার আর তাতে ক্ষতি কি হরেছে ? ঐ সকল অবস্থা আমি ত আর সাধন ভব্দন ক'রে, পরিশ্রম ক'রে লাভ করেছিলাম না; ভার বভ, তিনি কুপা করে দিয়েছিলেন, ভোগ করেছি। এখন তাঁর জিনিস তিনি নিরেছেন: আমি আগে বেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি।' লাল এই প্রকার অনেককণ আক্ষেপ করিলেন; পরে আমরা গেভারিরা-আশ্রমে চলিরা আদিলাম।

ছোট দাদার ( अर्क নারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যারের ) মুথে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা ওনিরা বড়ই বাল্ত হইলাম। ছোট দাদারও শরীর অতিশর কাতর দেখিলাম। এবার তিনি 'বি, এ' পরীক্ষা দিবেন। ক্লাদেহে অতিরিক্ত পড়াওনা করিয়া, এখন বড়ই অস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন। পরীকা দিতে পারিবেন কি না ভাবিয়া, সমরে সমরে বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন। ছোট দাদার কথামত আমি বাড়ী চলিলাম।

আমার দৈনিক্ষন কার্যা। মাতৃ-সেবায় অশেষ কল্যাণ লাভ।
বাড়ীতে আসিরা মাকে অত্যন্ত পীড়িতাবহার দেখিলাম। পিন্তপূল বেদনা এবং আমাশরাদি রোগে
বার্চক্যাবহার, মা'র শরার অতিশর কাতর হইরা পড়িরাছে। দিবানিশি
বোগের ষর্মণার অবসর থাকিরাও, বৃহৎ-সংসারের সমন্ত কার্ব্যের পর্ব্যবেক্ষণ
এবং নিজের আহারের বাহা কিছু আরোকন, মাকেই করিতে হয়। মা, অচল না হইলে, অপরের
সেবা প্রহণ করেন না। মা'র ছরবহা কেথিয়া প্রাণে বড়ই লাগিল। সংসারের বাবতীর ভার এবং
মা'র বেবা ভক্ষবার বাহা কিছু কার্য্য, আমিই প্রহণ করিলার।

আমার বছকালের পিন্তপূল বেদনা এবং বার্রোগ একেবারে আরোগ্য হইরা গিরাছে। শরীর বেশ সবল ও স্থান্থ হইরাছে দেখিরা, মা জিজাসা করিলেন—'কিসে তোর এই রোগ লেরে পেল ?' আরি রোগের বছণার ক্রিপ্রার হইরা আত্মহত্যা করিবার সবলে ব্রীকুলাবনে গিরাছিলাম, তখন ঠাকুরের ক্রপার, যে ভাবে আমি রোগমুক্ত হইরাছি এবং রক্ষা পাইরাছি মাকে বিন্তারিভরণে বলিলাম। আমার 'ব্রহ্মচর্যা' গ্রহণের কথাও মাকে পরিকার করিরা জানাইলাম। মা সমন্ত কথা ওনিরা অবাক্ হইলেন। গোঁসাই তোর জীবন রক্ষা করেছেন বলিরা, মা কান্দিতে লাগিলেন। মা কহিলেন—'এমন শুক্ত বখন পেরেছিস্, তখন তাঁকে ছেড়ে আর এলি কেন ? তাঁর সক্ষে থাক্লে তোর আরও উপকার হ'ডো।' আমি বলিলাম, তিনি আমাকে 'তোমারই সেবা কবিতে বাড়ীতে পাঠারেছেন।' আমার প্রতি শুক্তর আজোমত তুই আমাব সেবা কর্।' মা'র আবেশ পাইরা, আমি সমন্ত কার্য্যেরই একটা নিরম বাধিরা চলিতে লাগিলাম।

আমি প্রতিদিন শেষরাত্রে আসন হইতে উঠিয়া শৌচান্তে ব্রাক্ষমৃত্রর্ত্তে রান করি ; পরে নির্ক্তন করে আপন আসনে বসিয়া সাধন সমাপনাস্তে, তিল, তুলসী, কুশোদকে, কখনও বা পঞ্চানুডে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে গো-শৃলভাবে পিতৃলোকের তপুঁণ করিয়া, মা'র নিকট উপস্থিত হই। মাকে ভূষিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি; মা জার পা ছইটি আমার মাধার তুলিরা দিরা, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আক্রির্বাদ করেন—'তোর মনস্বামনা পূর্ণ হউক, স্থাধে ধাক্।' আমি মনে মনে প্রার্থনা করি—'স্বামার **দেবার** তৃমি আরোগ্যলাভ কর; তোমার তৃথি হউক, আর আমার अকলেব আনন্দলাত করন। বা যথন আমার গারে মাধার হাত বুলাইরা, পরম ছেচের সহিত আশীর্কাদ করেন, তথন আমার সমত শরীর শীতল হইরা যার। ভিতরে এক অপূর্জ আনক হইতে থাকে, আমি বস্তু হইলার মনে হয়। মারের পদধ্লি ও আশীর্কাদ গ্রহণের পর, আসনে বসিয়া বেলা ৯টা পর্বান্ত সাধন ভজন করি। এ সমরে মা, আমার ঘরে আসেন। । শুরুণীতা, ভগবদনীতা ও স্থান্তবাদি মাকে পাঠ করিয়া গুনাই। ১০টার সমরে মা'র অস্তু রালা করিতে ঘাই; মাও তথন আছিক করিতে বসেন। মারের পূজা ও লপ হইতে হইতে, আমারও রহুই হইরা ধার। মাকে তখন আবাব নমকার করিরা, চরণামৃত গ্রহণ করি। বা শিবের মাধার কুল বিষপত্র দিরা, নমকার করিতে করিতে করজোচে প্রার্থনা করিরা বলেন--'ঠাকুর ! ওর মনোবালা তুমি পূর্ণ কর।' পূজা শেষ করিরা মা আহার করিতে বদেন; বাকে ধাবার দিয়া, আমিও মা'র সমুধে প্রসাদ পাইতে বসি। মা আহার করিতে করিতে বাহা ভাল লাগে, নিজে কর খাইরা আমার পাতে ফেলিরা দেন। পরমানন্দে মারের ছাতে, মারের প্রদাদ পাইতেছি; আমার রারাবন্ত থাইরা যা প্রত্যহই ধুব সভোব লাভ করিতেছেন; মারেব ভৃতি দেখিরা আমার বে কত আনক হর, বলিতে পারি না। এই সমরে আমার দরাল ঠাক্রের কবাই শ্বরণ হর; তারই স্থপার আমার এই গুড়াফন উপস্থিত হইরাছে। আহারের পর ওক্তদেবের শান্তিপ্রন্থ অভরচরণ উল্লেশে প্রশাস করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসি।

বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্যান্ত নির্ব্জনে বিদান নাম করি। মা এই সমরে বিশ্রাম করেন। ৩টার সমরে মা, আমার আসন-ঘরে আসিরা বসেন। তথন আমি মহাভারত, জীমন্তাগবত এবং রামারণ পাঠ করিরা মাকে শুনাই। এই সমরে পাড়ার আরপ্ত অনেক স্থীলোক এবং পূরুষ আসিরা পাঠ শুনিতে থাকেন। বেলা ৫টা পর্যান্ত পাঠ করিরা, আসন হইতে উঠি। তথন সংসারের হাট বাজার, হিসার পত্র লেখা ইত্যাদি যাহা কিছু কার্য্য করিরা থাকি। সন্ধ্যার সমরে মাকে নমন্ধার করিরা হু° চারটি সমবরত্বের সঙ্গে তগবানের নাম গান করি। পরে মারের নিকটে উপন্থিত হই। রাত্রে মা আমারই জন্ত, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিরা আমাকে প্রসাদ দেন। মা শরন করিলে, কখন কথন তার পারে তেল মালিশ করিরা দেই। মা, কিছু সমরের জন্ত আমাকে বুকে জড়াইরা শুইরা থাকেন এবং আমার সর্বাজ্যে হাত বুলাইরা, মাথার ছুঁ দিতে দিতে, পেটে পূন: পুন: টোকা মারিরা, রক্ষা মন্ত্র পড়িতে থাকেন। মারের স্পর্দে আমার শরীর ও মন একেবারে ঠাপা হইরা যার। মারের সেহ দেখিরা, এই সমরে আমি হুঁপিরা ফুঁপিরা কান্দি। নিদ্রাবেশ হইলে নিজের আসন-ঘরে আসিরা শরন করি। কথনও বিছানার, কখন বা আসনেই কাত হইরা পড়িরা থাকি। রাত্রি প্রার ১টার সমরে হাত মুখ ধুইরা, ধুনি জালিরা, সাখন করিতে বনি। শেবরাত্রি পর্যান্ত নাম করিতে করিতে ভাবাবেশে, কথনও বা তন্ত্রাবেশে, আমার সমন্ন কাটিরা যার। শুক্লদেব আমাকে কত যে আনন্দে রাখিরাছন, প্রকাশ করিতে পারি না।

বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিদিন একই নির্মে, সাধন ভজনে, যাতাঠাকুরাণীর সেবার, আমার সমর অতিবাহিত হইতেছে; নিতা নৃতন নৃতন উৎসাহ-আনন্দে, সাধন ভজনের স্পৃহা আমার বৃদ্ধি গাইতেছে। রাজি শেবে মনে হয়—কতকণে সূর্য্য উদর হইবে, কতক্ষণে নিত্যকর্ম সমাপন করিরা যারের চরপর্যুল মন্তকে লইব; তিনি আমার মাথার হাত বুলাইয়া আশীর্কাল করিবেন; কতক্ষণে যারের চরপায়ত পাইব; স্থাছ ব্যঞ্জনাদি মাকে বালা করিয়া থাওরাইব। বিশেব বিশেব পূজা উৎসবের দিনে, সকলের মনে, স্র্যোলর হইতেই, যেমন একটা উৎসাহ আমন্দ প্রাণে থেলিতে থাকে, প্রতিদিনই, দিবলের প্রারম্ভে, আমার ভিতরে সেই প্রকার একটা উদ্ধান আনন্দের তর্ম উপস্থিত হয়। অক্ষেম্বের অসীম কুপাগুণে, মাতাঠাকুরানীর প্রান্মতা ও আশীর্কাল লাভে যথার্থই আমি ফুডার্থ হইলাম, মন্ত হইলাম। আমার প্রতি ঠাকুরের এই অসাধারণ দলা, সর্বদা শ্বন্দ করিয়া, নির্জ্ঞনে চীৎকার করিয়া কান্দিতে ইচ্ছা হয়; অক্ষদেব বথন দলা করেন, সমন্তই তথন অমুকুল হয়। মাড়-সেবার কথা ওনিরা, দাদারা সম্ভই মনে আশীর্কাদ করিয়া আমাকে লিখিতেছেন—'সাধন ভজনে ডোলার উল্লিভ হউক, তুমি সূথে থাক।' আত্মীর বঞ্জন, অভিতাবক্ষণণ, পূর্বে বাহারা আমার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এখন তাহারাও আমার উপরে পরম্ব নত্তর; গ্রাম্বানী বৃদ্ধ আন্ধর্মক আমার দৈনিক আন্থানের বথেই প্রশংসা করিছেছেন। ত্রাত্ম বলিয়া, এতকাল আমার উপরে বাহানের আন্তরিক স্থাও বিরহি ছিলে, তাহারাও এখন আমার করেন আমার নতেন পর্য বলিয়া, এতকাল আমার উপরে বাহানের আন্তরিক স্থাও বিরহি ছিল, তাহারাও এখন আমার সন্তে, ধর্মপ্রস্কে আন্তর্মাতে আন্তর্মন করিছেছেন। সম্বল

শ্বক্রমনের শ্লেছ মমতা ও আশীর্কাদ শুণে, নিত্য নৃতন উৎসাহ-উন্তমে, সাধন ভক্ষম করিরা ভিতরে একটা অপূর্ক্ম শক্তি অনুভব করিতেছি। পরম আনন্দে আমার দিবারাত্তি অতিবাহিত হইডেছে।

গুরুক্পার অলোকিক নিদর্শন। ছোট দাদার রোগমুক্তি।

আমি পরিষার অমুভব করিতেছি, সন্তক্ষর কোন একটি সামান্ত আদেশ প্রতিশালনের চেষ্টা করিলেও, তাহাই কুত্র আকারে পরিণত হইরা, বহুদ্রবর্ত্তী শিশ্বের চিন্তকেও, তাহার অমন্ত মহান্ ভাবের সহিত যোগ করিরা রাথে। এই কুত্র, মাকড়সার ভালের মত অভি কুম্ম হইলেও, উহাই অবশ্যন করিরা, শুরু-কুপার প্রবল ধারা, তড়িত প্রবাহের মত বেগে আসিরা, শিশ্বের অন্তরে সঞ্চরিত হয়। শুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, ইহা নিরত মনে হওরাতে, শুরুদেব আমার প্রতিপালন করিতেছি, ইহা নিরত মনে হওরাতে, শুরুদেব আমার প্রতিপালন করিতেছি। শুরুদেব আমার প্রার্থনা শোদেন, কাডরভাবে বলিলে বা কোন করিয়া আবদার করিলে, তাহা তিনি পূর্ণ করেন; এইরূপ সংখ্যার প্রাণে আসিরা পড়িতেছে, এবং তাহারই ফলে নিজের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস করিছেছে। করেনট বটনাতে, এ বিষরের আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইলাম; তাহার ছই চারিটি মাত্র উরেধ করিতেছি।

किছुपिन इब (छाठे प्राप्ताय शक्त शाहेनाम । जिन निश्वित्राह्म--'इंग्रेश बुदक दक्षना इहेबा जिन দিন শ্যাগত আছি। পড়াওনা আর করিতে পারিতেছি না; ভরানক য**রণা সর্বাণ ভোগ করিডেছি।** পরীকা নিকট; এক একদিনে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, এবার আর বুঝি পাশ করিতে পারিব না। তুমি আমার মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করিও। 'ছোট দাদার পত্রধানা পড়িরাই আমার বৃদ কাঁপিরা উঠিল; আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'গুরুদেব! ছোট দাবার দেহের যন্ত্রণা আমি সম্ভ করিতে পারি না: অচিরে তাঁর রোগটি তুমি দরা করিবা আমার ভিডরে সঞ্চার করিরা দাও। আমি অবিচলিত মনে, সম্ভষ্ট প্রাণে, রোগ শেষ পর্বাস্ক ক্লেশ ভোগ স্বরিষ। এই প্রকার প্রার্থনা করিবা আসনে বসিরা কিছুক্রণ গুরুদেবকে প্রবণ করিবাম; পরে, উভ্যের সহিত্ত আণারামের প্রতিদ্দে, রোগকল্পনার, বাহু আকর্ষণ করিরা, রেচকের সহিত নিজের খাছা ছোট খাবার ক্লমদেহে সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলাম। এই প্রকার অনক্লমনে, প্রাণগণে ধ্যান ও প্রাণায়ান করিছে করিতে বুকে আমার বেদনার অন্তভব চইল। ক্রিরার সলে সলে এই গরণার ক্রমশঃ অভাত বুত্তি হইয়া উঠিল; তথন অন্তরে উৎসাহ পাইয়া. আগ্রচসহকারে পুন:পুন: কৃত্তক পূর্বক বৃত্তার সহিত উহা চাপিলা, বুকে ধারণ করিতে লাগিলাম। অল্লকাল মধ্যেই ঠাকুরের ইচ্ছান্ত, অসভ বল্লপান, শরীর আমার অবসর হইল। আমি অমনই কর ওঞ্চ, জর ওঞ্চ, বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পঞ্চিলাম। তথনই ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম। যে দিন বে সমরে আমার ভিডরে এই রোগের সঞ্চার হইল, ছোট দাদাকে পরিভার করিরা জানাইলাম। ছোট দাদার জবাবে আত হইলাম, সেই দিন ঠিক সেই সমরেই, তাঁহার বেদনা ক্ষিয়া গিয়াছে, আক্র্যা ভর্মেবের হয়। অধিক দিন এই পীড়া, আমার ডাগতে হইল মা।

এই ঘটনার কিছদিন পরে, ছোট দাদার বি. এ পরীক্ষা আরম্ভ হইল; পরীক্ষার তিন দিন পুর্বের. ছোট দাদা ভরানক অবে শ্যাগত হইরা আমাকে পত্র লিথিরাছিলেন। আমি সোমবার বেলা ১টার সমরে কোন প্ররোজনে জৈনসার গ্রামে চলিয়াছি, রাস্তার ছোট দাদার পত্রথানা পাইলাম। বুরিলাম, ঐ দিনই ছোট দাদার পরীক্ষা আরম্ভ। রোগমুক্ত হইদা ছোট দাদা হর ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন না. এই চিন্তার আমার মাথা ঘ্রিয়া গেল: জৈনসার যাওয়ার অর্দ্ধপথে, একটি প্রকাপ্ত বটগাছের ভবে, আমি বদিয়া পড়িলাম; ছোট দাদার আরোগ্য লাভ এবং পরীক্ষার শুভফলের জন্ম ব্যাকুল হইরা, ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল একই অবস্থায় আকুল প্রাণে কান্দিলাম; বিপদ ঘটিল মনে করিরা, নিক্লপার হইরা, ঠাকুরকে সব জানাইলাম। এই সময়ে ভিতরের ক্লেশে, হাছতাশে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম: কিঞ্চিৎ পরেই ঠাকুরের ক্লপারই বুরিতে পারিলাম—'ঠাকুর ছোট দাদাকে দয়া করিবেন! ছোট দাদা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষাতে ছোট দাদা নিশ্চর পাশ হইবেন। 'আমি অমনি উঠিরা জৈনসার গ্রামে চলিরা গেলাম। তথনই পোষ্টাফিলে বসিন্না, ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম—'কোন চিস্তাই করিবেন না, শুরুদেব আপনার कनान कतिरान । निक्त भरीकात्र भाग हरेरवन । ज्य ताथ इत मन्त्र भागिका निवाह : **ক্ষেন আছেন লিথিবেন।' ছোট দাদা আমার পত্রের উত্তরে জানাইলেন—"পরীক্ষার দিনই** (সোমবারে) পথ্য পাইরা, অতি কটে পরীকা দিতে চ্লিলাম; রান্তার অকক্ষাৎ আমার ভিতরে একটা তেজ যেন প্রবেশ করিল; আমার আর কোন অমুথ নাই; ভগবানের দল্লার পরীক্ষা ভালই দিবাছি।" ছোট দাদার পত্র পাইরা আমি নিশ্চিত্ত হইলাম; গুরুদেবের অপরিসীম রূপা শ্বরণ করির। কান্ধিতে লাগিলাম।

## প্রকৃতিপূজায় তুর্দশা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় দান।

বাড়ীতে আসিরা, গুল্লদেবের আদেশ অন্থ্যারী ব্রহ্মর্থের নিরমগুলি যথামত প্রতিপালন করিরা, সাধন জলনে দিন রাত কাটাইতে লাগিলাম। গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীর-স্বন্ধন এবং মুক্রবিবগণ, বীহারা এতকাল আমার উপর বাবহারিক অনাচারে বিষম বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও শতমুথে আমার স্থাতি করিতে লাগিলেন। তল্প, অতদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকল লোকই আমাকে সদাচারী, চরিত্রবান, তল্পনার্ভ্ত বাহ্মণ বলিরা শ্রহ্মা ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দূর গ্রামবাসী এবং পাড়াপড় লিগণও আমাকে তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক এবং সাংসারিক নানাপ্রকার হ্রবস্থার ও হর্ষটনার কথা জানাইরা, আশীর্কাদ চাহিতে লাগিলেন; ভগবানের ফুপার কেহ কেহ উৎকট রোগে, আপকে বিপদে নিম্নতিলান্ত করিরা অবধা আমার নিকটে ক্বত্রতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ কবিলেন। চতুর্দ্দিকে আমার প্রচুর প্রশংসা প্রচার হইরা পড়িল। আমার প্রতি শুণারোপ নিতান্তই অনর্থক, এইসব ব্যাপারে আমার কোনই সংশ্রব নাই, ইহা পরিষ্কার জানিরাও, সাধারণের ভতিবাদ আমার ভালই লাগিতে লাগিল। সমরে সমরে দেখিতে লাগিলান, বীহাদের ক্লেশ আমার প্রাণে শর্পাক করে,

বাহাদের বিপদে আমি অভিভূত হই, আমি তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিলে, ঠাকুর তাঁহাদের তত্ত করেন, উৎপাতের শাস্তি করেন। এই পকল দেখিয়া আমার মনে হইল—কড়ার পঞার নিরম রক্ষা করিয়া চলিতেছি, ভজন সাধনে দিনরাত অতিবাহিত কবিতেছি। দশজনেও আমার চরিজের এবং অমুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন; স্থতরাং সত্য সত্যই আমি ধয় হইরাছি। এই প্রকার ভাষ অম্বরে আসাতে, নিজের উপরে আমার অতিরিক্ত বিখাস জারুণ; ভাবিলাম ঠাকুরের আলৌকিক ঐশ্বর্যের কণিকা, আমার ভিতরে সঞ্চরিত হইরাছে; তাঁহাব অসাধারণ কুপার এবার আমি বর্ণাই নিরাপৎ হইরাছি। এইরূপ সংস্কারে আমি ধীরে ধারে গরিত হইরা পড়িলাম; শুরী ও আনক্ষ করিরা সকলেরই সহিত নির্ভরে মিশিতে লাগিলাম। আমার চরিজে সাধারণের অতিরিক্ত বিশাস হওরাতে নিঃসঙ্কোচে যুবতীরাও স্বেচ্ছামত সজনে নির্জনে আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আপন আপন প্রাণের কথা আমাকে বলিয়া আরাম পাইতে লাগিলেন।

এক দিন একটি পরমা সুন্দরী, পূর্ণেযাবনা ব্রাহ্মণকন্তা কাঁদ কাঁদ বারে আমাকে আদিরা বিল্লেন—"ভিতরের অসন্থ আলা আর আমি সন্থ করিতে পাবি না, তোমাকে মনে পড়িলেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালদার অস্থির হইরা পড়ে। আমার এই কামনার পরিভৃত্তি কর।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—'এক সমরে তোমার উপরেও আমার ভরানক লোভ ছিল। শুকুদেব তাহা এখন শাস্তি করিরাছেন। ব্রহ্মচর্যা গ্রহণ করিরাছি; চিরকালের লভ ওলব কার্বো বিশ্বত হইরাছি। সুবতী বলিলেন—"তা হ'লে আমার এইভাব ষাহাতে নই হয়, তাহার উপার ব'লে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সন্থ করিতে পারি না।" উহার ক্লেশের কথা ভানরা আমার প্রাণে বঙ্কই লাগিল। আমি উহাকে আখাস দিয়া বলিলাম—'তুমি নিশ্বিস্ত হও, নিশ্বরুই আমি তোমার শান্তির ব্যবস্থা করিব।'

এই ঘটনার পরে, ব্বতী স্থবিধা পাইলেই আমার বরে আসিরা বসিতেন; আমিও তাঁলাকে ধর্ম প্রসালের নানা দৃষ্টান্তে, সংযমের উপদেশ করিতাম। কিন্তু অবসর পাহলেই, তিনি কাতরভাবে তাঁহার অসন্ধ্ আলার নির্ভির উপার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও কামোন্ত্রা কামিনীয় কমনীর অজম্পর্লে দেবতুর্গভ ব্রন্ধ্রহেরির অতুলনার অমৃতফল, ইতিপুর্বেই আমি হারাইরাছিলাম, ওবাসি বর্জনানে শুরুর ক্রপার কামশৃক্ত অচঞ্চল অবস্থার অতিরিক্ত গার্কাত বাকাতে, আমি তাবিশাম—তানিরাছি বিশুদ্ধ নির্মাণ হালতে, নির্মাণার কামশৃক্ত অবস্থার, কোন ব্যক্তির প্রভিন্তির প্রভিন্তির মহাশক্তির পূলা করিলে, তাহাতে কামিনার কামের উপশ্য হর, এবং উপাদকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল, আমি তাহাই করি না কেন ? ব্রতীর অঞ্চল্পর্শ করিতেই আমার নিবেশ, কিন্তু দ্র হইতে পূলা করিতে আর দোব কি ? আমি এই প্রকার দ্বির করিয়া, তাহাকে আমার নহরর জানাইলাম; রমণী সন্তর্জ মনে সন্মতা হইলেন।

মাৰ মাসের কোন এক পৰিত্ৰ ভিৰিতে, বিশেৰ একটি কাৰ্ব্য উপকলে, পাছাৰ সৰম্ভ লোকই

আমালের বাডীতে নিমন্ত্রিত হইরা আসিলেন। ঐ দিনই, এই কার্ব্যের প্রশন্ত দিন মনে করিরা, আমি সম্বন্ধ অনুসারে শক্তিপূজার আরোজন করিলাম। যজ্ঞ কাঠ সমেত দ্বত, বিৰপত্ত, অতসী, জবা, অপরাজিতা, ধূপ, ধূনা ও চন্দনাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে যুবতীর নিকট উপস্থিত ৰুইলাম: সংস্কৃত মাত্র অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ছ্রষ্টমনে তিনি আমার অমুগামিনী হইলেন; জনপ্রাণী শ্ব কোন এক নিডত স্থানে অবিলয়ে আমরা পৌছিলাম। পরে আসনে উপবেশন পুর্বাক, কামিনীকে किश्रिर जांचात जात्यान कतिरा विनाम। তৎপরে এতীচপ্তীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, স্থিরমনে কিছুক্দ গারতী অপ করিলাম। অতঃপর অগ্নি প্রজালত করিয়া, একাস্বভাবে নিজ ইউরূপ, প্রদীপ্ত জ্জাশনে ধান করিতে লাগিলাম। তথন জবা, অপরাজিতা এবং বিষপত্র স্বতে মিশ্রিত করিয়া, নাবিজীমত্রে করেকবার অগ্নিতে আছতি দানে, হোম সমাপন করিলাম। পরে করজোড়ে ঠাকুরের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিরা, কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম--- শুরুদেব! আজ আমি বিষম ফার্ব্যে প্রবৃদ্ধ হইতেছি, এখন আমি হিতাহিত জ্ঞানপুর, মনোমুখী, মোহযুক্ত, তোমার অভিপ্রায় কি, **কিছুই আমি বুরিতেছি না ;** তোমাকে আহ্বান করিলে তাহা তুমি জানিতে পার, তোমাকে কিছু বিদাৰে ভাষা ভূমি শুনিয়া থাক, ভাই ঠাকুর, আজ ভোমাকে ডাকিতেছি, ভোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিডেছি; এ অবস্থার বাহা কল্যাণকর তাহাই ব্যবস্থা কর। প্রকৃতি পূজা করি, ইহা যদি তোষার অভিপ্রেত না হর, অক্সাৎ কোন প্রকার বিশ্ব ঘটাইয়া এ চেষ্টার আমাকে বাধা দাও: আরও পাঁচ মিনিট কাল আমি অপেকা করিব। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটলে, সহরমত শক্তি-পুজার প্রবন্ধ হইব। এই প্রকার প্রার্থনা করিরা,একাস্ক মনে ঠাকুরের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাত মিনিট নির্মিমে মতীত হইল; এই সমরে অধারা রমণীকে, তিন চার হাত দুরে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে বলিগাম। কামিনী আমার ইলিতামুসারে প্রান্তই অন্তরে অমনি উল্লিনী হইর। **দাঁড়াইলেন।** তথন দেবীর অভীব্দিতা অত্সী, অপরান্ধিতা, কবা, বিষদল অঞ্চলি পুরিয়া মন্তকে ধারণ করিলাম। পরে চঞীর 'যা দেবী সর্বাভূতেরু মাজুরপেণ সংস্থিতা, শক্তিরপেণ সংস্থিতা, শান্তিরপেণ সংখিতা,' ইত্যাদি মন্ত উচ্চৈ:খরে পঠনান্তর পুনঃপুনঃ নমন্তার করিরা, দলে দলে রম্পীর নথাগ্র হইতে ক্ষোঞ্জ পর্বান্ত, প্রতি অভু প্রত্যেভ দ্বিরভাবে মনোযোগপুর্বাক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্ব্য দেখিলাম--- অৰুত্মাৎ উহার নাভিত্তর হইতে উক্লবের মধ্যদেশ পর্যান্ত, গোলাকুতি নিবিড় কাল ছারার একেবারে আবৃত হইরা পড়িল; মধ্যাহে প্রশন্ত সূর্য্যালোকে চতুর্দ্ধিক আলোকিত। আচ্ছিতে পৌরাজীর অজবিশেষে মহাকালীর আবিজ্ঞাব হইল। বছক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিরাও, খন কৃষ্ণ বর্ণের অভরালে দীবিদরী কাল বিৰুলীর বিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসভব দুৱা দেখিলা, আমার স্থাদ রোমাঞ্চিত হইল। পুন:পুন: শিহরিরা উঠিতে লাগিলাম। মন্তকের পুলাঞ্জলি, ভগবতীর চরশোকেশে নিক্ষেপ করিরা, নাষ্টাক প্রণত হইরা পড়িনাম। অন্তত ভগবান গুরুবেরের গীলা। व्यक्त कनवर्षे वाभवादाद व्यना । कि व्यवहित्त । कि व्यक्तिमा । कविक स्टेश वाम्यत दिन्नाद । व्यवक হিরা তাকাইরা রহিলাম। তথন দেখিলাম—রমনীর গোর মুখমওল রজিমাত হইরা ওঠাধর ইবং কুলিও হইতেছে; কুঞ্চিত নরনে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্বক মনোহারিনী শোভা ধারণ করিরাছেন। উহার পালে শতীকাইরা আমি মুগ্র হইরা পড়িলাম। উহার চঞল কটাক্ষে, তড়িৎ বেগে আমার ভিতরে কারোভেজনার সঞ্চার হইল। বিচলিত অবস্থার শস্কট ভাবিরা অবিলয়ে উহাকে সরিরা বাইতে বলিলাম। বুবতী আমার কথার বাক্যবার না করিরা হোমাগ্রিকে প্রণাম করিলেন। আশীর্কাদ করিলাম—'আমার বা হবার হোক্, ঠাকুর তোমার কলাাণ কর্মন।' অবিলয়ে তিনি প্রকৃতিত্ব হইরা বন্ত্র পরিধানান্তর নিজ্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। যুবতী চলিয়া গেলে পর, আমার ভিতরে অদ্যা কাষের উল্লেখনা আরম্ভ হইল। প্রাণারাম, কুন্তকাদিতে উন্তাক্ত ভাবের শান্তি করিতে অক্যতকার্য্য হইলাম। অমনি বিপজি বুঝিরা আসন হইতে উঠিরা পড়িলাম।

এই চঃসাহসিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার চুর্দ্ধশার একশের আরম্ভ হইল। ভগবান <del>ভর্গেবের</del> অভিতার কি, জানি না। যুবতীর কাম বিকারের সম্পূর্ণ বিরাম হইল বটে, কিছু দিন দিন আৰি কামাগ্রিতে দগ্ম হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, পরম দরাল ওকদেব অবলার অপূর্ব্ধ সর্বভা অবলোকন ক্রিরা, তাঁহার আলার শান্তি করিলেন, এবং আমার বিষম হরত অনুষ্ঠানে, অভিবিক্ত শার্তা ভ হঠকারিতা দেখিরা, কামপীড়িতা কামিনীর কামভাব আমার ভিতরে দঞ্চিত করিলেন। আমি অর্নিশি কামাগ্রিতে অলিরা পুড়িরা ছট্ফট্র করিতে লাগিলাম। কিসে বে এ আলার শাভি হয়, कি উপীরে এ বিপদে রক্ষা পাই, সর্বাদা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে ছির করিলাম - অছ ক্ষাৰী অলার করিয়া কঠোর সাধন করিব। সেই অমুসারে আমি পরিমিত আহারের (এক 'বাবা' ঁঅল্লের ) এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া ফেণিলাম। আহারের চেটার দামান্ত দমর বার করিয়া, অবণিট কাল ু নিৰ্জ্ঞন জনলে বাইরা, সাধন করিতে লাগিলাম। শরন এককালে ত্যাগ করিলাম ; নিদ্রা এক প্রকার 🖫 উঠাইরা দিলাম। সমূপে ধুনি আলিরা, প্রাণপণ সাধনে রাজি শেষ করিতে আবস্ত করিলার। ভূতিজাবেশের উপক্রম দেখিলে, একপদে দাঁড়াইরা, কথন বা পদচালনা করিরা, নাম করিতে **করিতে** রাত্তি কাটাইতে লাগিলাম। অতিশর নিজাবেশ হইলে, কিরৎকাল গাড়াইরা নিজা বাইতাম। ভিন বেলা মান, অম, কটু, মধুরাদি রস ত্যাগ, এবং লোক-সল বৰ্জনাদি, সমস্তই পূব কঠোর ভাবে করিছে লাগিলাম। তাহাতে আমার অহেতুকী উত্তেজনার অনেকটা উপশম হইল বটে, কি**র পূর্বের অবস্থা** কিছুতেই আর ফিরিয়া আসিল না। আচ্ছিতে, অতীত ঘটনার ছবি **অব্তরে উদিত হইরা, আনাকে** অন্থির করিতে নাগিলী; আমি হতাশ হইশ্লা পড়িলাম। চারি দিক পুরু দেখিলাম; ঠাকুরের ক্লণা ব্যতীত আমার আর নিতার নাই ব্বিরা, ওক্দেবকে এই কর্টী কবা লিবিরা কানাইলাব— शब्ब श्रुकतीय किटीलायांमी महानावत किव्य कमालयू।

শ্ৰীৰুন্দাবন হইতে আগনাৰ আদেশনত অবোধ্যাৰ বাইনা তথাৰ প্ৰাৰ ছই বাস কাল ছিলাব। পৰে বাড়ী আসিনা এতদিন বাজিবোৰ কটিটিলাব। এতকাল কো আনমেই ছিলাব। আজকাল আনান অবস্থা সমস্তই আপনি দেখিতেছেন, স্থৃতরাং লিখিরা আর লাভ কি ? এ সমরে আমার যাহা করিছে ইইবে, অবিল্য জানাইবেন। আমার মনের উপরে এখন আর আমার কোনও অধিকার নাই। দুরা করিরা এ সমর রক্ষা করিতে হর করিবেন। আপনি রক্ষা না করিলে, এ সমরে আর আমার কোনই জরুলা নাই। ব্রহ্মচর্ব্য, আপনারই বাক্যে, আপনারই দরা ও শক্তির উপর নির্ভর করিরা, লইরাছি, এখন ব্রত নষ্ট হইলে, আমি দারী নহি। আমার প্রকৃতি পূর্বেজানিরাই তো এই ব্রত দিরাছেন!

সেবক শ্রীকুলদা।

পত্রধানা লেথার পরই, ব্রীর্ক্ষাবন হইতে একেবারে ৪ থানা চিঠি আমার নিকট আসিরা পড়িল। বামিলী হরিমোহন লিখিলেন—"ভাই, শুকুলী তোমার পত্রথানা পড়ির। অমনি হাত নাড়িরা—'মা ভৈ:! মা ভৈ:! উটচেঃ স্বরে তিন বার বলিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিরা থাকিরা 'হরেন মি হরেন মি হরেন টিমব কেবলম্, কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরম্ভথা' বলিরা তোমাকে অভর দিরা, পত্র লিখিতে কহিলেন; তোমার জ্ঞাতকারণ লিখিলাম। নির্ভর হও।"

বোগনীবন লিখিলেন—"গোঁসাই তোমাকে লিখিতে বলিলেন—'যদি বাড়া থাক্তে অস্ত্ৰিধা বোধ কর, সময়ে সময়ে গেগুরিষ্ণায় যাইয়া থাকিবে। ব্যস্ত হইও না। আমরাও শীজ্ঞ বাইডেছি।"

এই প্রকার ত্রীধর এবং মাঠাক্রণও শিথিলেন—"তোমার প্রতি গোঁসাইরের অসীম ক্লপা। কোন চিন্তাই নাই। নির্ভন্ন হও। আনন্দ কর।"

আনি না শুক্লদেব ইহাদের পত্রে কি অনৌকিক শক্তি প্রেরণ করিলেন। পড়িবার সময় প্রত্যেকের পত্তের প্রতি অক্ষরে নৃতন তেজ, নৃতন উৎসাহ, আশ্চর্যাক্সপে আমার হৃদরে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। অনভিকাল মধ্যেই আমার মনের মলিনতা বিদ্রিত হইরা, বিমল আনন্দ প্রবাহিত হইল। উৎসাহ, উদ্ধানর সহিত উৎকুল অন্তরে আবার আমি ভ্রুনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। শুক্লদেবের অনীম কুপা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। কবে আবার আমার দরাল ঠাকুরের জ্রীচরণ দর্শন পাইব, আগ্রহ সহকারে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

# মায়ের আশীর্কাদ এবং গোঁসাই-চরণে আমাকে সমর্পণ।

আনেককাল পরে, এবার গলালানের অতি চুর্লভ উৎকৃষ্ট ( আর্দ্ধানর ) যোগ পড়িরাছে। পূর্ব্ধ-বঙ্গ হইতে সহল্র সহল্র লোক গলালানে বাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; মাতাঠাকুরাণীও এই প্রশন্ত বোগে গলালান করিতে ব্যক্ত হইরা পড়িলেন। সংসারে বিক্তর প্রতিবন্ধক সংস্থেও, মাতাঠাকুরাণীকে গলালানে পাঠাইব সম্বন্ধ করিলাম। মাকেও নিশ্বিত্ত থাকিতে ভরুষা দিলাম। পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত তীর্থ-ওলি, এই প্রবোগে বা'র কর্মন করিয়া আসিবার প্রবিধা হইবে। মাতাঠাকুরা দিন পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন—"আমি তো তীর্থে চলিলাম, আবার কবে দেশে আসিব ভারও নিভর নাই; এখন আমার শরীর বেশ স্থাহ হরেছে, তোরও শরীর এখন নীরোগ; পশ্চিম হ'তে এবে এবার স্রতাকে বিবাহ করা ।" আমি তখন মাকে পরিকার করিয়া ব্রহ্মণ্ডাত্রের নিরম এবং আমার ধর্মজীবন যাপন করিবার আকাজকা জানাইলাম। বিবাহ করিলে আবার আমার রোগগুলি দেখা দিতে পারে, ইহাও ব্যাইয়া বলিলাম। মা আমার সমস্ত কথা মনোযোগপূর্ব্বক ওনিয়া বলিলেন—"তুই বিবাহ বা চাক্রী না কর্লে, সংসারের কিছুই ঠেকে থাক্বে না। আমার আর আর ছেলেরা সকলেই ত সংসারী। তোর স্থের জন্মই তোকে বিবাহ কর্তে বলি, সংসার কর্তে বলি। তা ভোর ভাল না লাগ্লে, দরকার নাই। সংসারে স্থ নাই; স্থ থেকে জালাই বেশী। ধর্ম নিয়ে যদি পাক্তে পারিস্, তা তো ভালই! তোর ইছো হ'লে ধর্ম কর্ম নিয়েই থাক্।"

আমি বলিলাম—'তৃমি সম্ভট হ'রে আমাকে অনুমতি কর্লে, আমি ওক্লেবের নিকটে থাক্তে পারি; তিনি আমাকে তোমার সেবার জন্ত পাঠাবার সময় বলেছিলেন—"মা'র সেবা কর গিয়ে। সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে, তিনি তাঁর কর্মান্তম্বন হ'তে তোমাকে মুক্তি দিলে, আমার নিকটে এসে থাক্তে পার্বে।"

মা বলিলেন— "আছা তোর সেবার তো আমি ধ্ব সম্ভ হরেছি; আমার কর্ম থেকে ভোকে আমি খালাস দিলাম। বাড়ীতে থাক্লে ধর্ম কর্ম হয় না; গোঁলাইরের নিকটে গিয়ে থাক্। ভাতে তোরুও উপকার হবে, আমারও প্রাণ ঠাওা থাক্বে।"

আমি বলিলাম— 'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন—"সেবাবারা মাকে সন্তুন্ট ক'রে অনুমতি আন্তে হবে; না হ'লে কোন প্রকার কৌশল ক'রে অনুমতি নিলে হবে না।" বিদ ভূষি ঘথার্থ ই আমার সেবার সন্তুষ্ট হ'রে থাক, তা হ'লে আমার ঠাকুরকে ভূমি একবার জানাও। ধর্মার্বে মামাকে যদি ভূমি তাঁর চরণে অর্পণ কর, আমার পরম কল্যাণ হবে, আর তোমারও প্রভানের মহাফল লাভ হবে।'

মা বলিলেন—"আমি নিজে তো ধর্ম কর্ম কিছুই কর্তে পার্লাম না। তোরা বদি কিছু কর্তে

আমি বলিলাম—তা হ'লে তৃমি আমার শুরুদেবকে এই ব'লে একথানা পত্ত পেব বে, 'আমার সর্মাণ করিল পুত্রকে, ধর্মার্থে আপনার চরণে সমর্পণ কর্লাম। যাতে গুর ধর্মলাভ হর আপনি তাই কর্মেন। বলিলেন—"আছে। কাগজ কলম নিরে আর। এথনই আমার নামে পোঁলাইকে পত্ত লিখে দে।" মা বলিলেন—"আছে। কাগজ কলম আনিরা মা'র সক্ষে রাখিলাম। বা, মেজবৌ-ঠাকুরাশীর মা'র কথা শুনিরাই আমি, কুগজ কলম আনিরা মা'র সক্ষে রাখিলাম। বা, মেজবৌ-ঠাকুরাশীর ছারা নির্লিখিত পত্তথানা লিখাইরা, বীর্জাবনে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইরা দিলেন—স্বিনর নিবেদনমিদং—

আমার সর্কানি পুত্র জীমান কুলদা, আপনার আদেশমত বাড়ীতে আসিরা, নানাপ্রকারে আমার সেবা গুল্লবার বারা আমাকে বড়ই সুধী করিরাছে। আমি তাহাকে আর আমার কর্মপাশে বুদ্ধুর রাখিতে ইছা করি না। ধর্মার্থে আমি জীমান কুলদাকে সম্বন্ধীতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে সমপূর্ণ করিলাম। 'বিবাহাদি করিরা সংসার কক্ষক' উহার অবস্থা দেখিয়া আমি সেরপ ইছা করি না বুল্ভরাং বাহাতে ধর্মলাভ করিয়া এবং আপনার অমুগত থাকিয়া, জীমান মনে সর্বাদা শান্তি পাইছে পারে, বে কোন প্রকারে হউক আপনি তাহা করিবেন। কুলদা যদি আনন্দে থাকে, তবেই আমি স্থাধে থাকিব। আপনার সঙ্গে উহাকে রাখিলে, আমার মন সম্পূর্ণ স্থন্থ থাকিবে। ইতি—

🕮 মানু কুলদার মাতা।

পত্রথানা লেখাইরা, মা আমাকে বলিলেন — 'আমার ছইটি কথা তুই মনে রাথিস্—(১) আমার দ্রভার পর একটি ভূজিয় তুই আহ্মণকে দান করিস্। (২) আর যতকাল বেঁচে থাক্রি পেট ভ'রে থা'স্।'
আমি বলিলাম— 'ভবিশ্বতে আমার অদৃষ্টে কত অবস্থাই তো ঘট্তে পারে; পেটভরা থাবার
যদি না জোটে প

় মা ব**লিলেন—'আমি আণীর্কাদ কর্ছি, প**রমেশ্বর তোকে আহারে কট্ট কথনও<sup>ক্টা</sup>দিবেন না। চিরকাল তু**ই পেটভরা থাবার পাবি।** পেট ভ'রে থা'স্; ভাতে অন্তরাত্মা তুট্ট থাক্বেন।'

আমি বলিলাম—'তোমার মৃত্যুর সময়ে যদি আমি কাছে না থাকি, বছকাল পরে মৃত্যু সংবীদ পাঁই, ঐ সময় যদি হাতে আমার টাকা পরসা বা চাউল ডা'ল না থাকে, তা হ'লে কি কর্বো ?'

মা বলিলেন—'যদি তেমনই হয়, তা হ'লে যথন আমার মৃত্যু-সংবাদ পাবি, তথন স্থবিধা মত একটি ভূজিয় ব্রাহ্মণকে দিলেই হবে। হাতে যদি কিছু না থাকে, ভিকা ক'রে দিস্।'

মা'র কথা শুনিরা, আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমার পরম কল্যাণের পথ মাতাঠাকুরাণী আৰু
পরিষার করিরা দিলেন। সংসারে আসার উদ্দেশ্ত মা'র কুপার, আজই আমার সার্থক হইল। মা'র

দরাতেই আমি শুরুদেবের বিমল শান্তিপূর্ণ চুর্লভ চরণ-রেণুর সহিত সংলগ্ধ হইরা থাকিবার স্থ্যোগ
পাইলাম। জর শুরুদেব ৷ তোমার কুপা, সকল শুভ ও সৌভাগ্যের মূল, ইহা যেন কথনই আমি না
ভুলি, এই আশীর্কাদ কর্মন।

ঠাকুর ত্রীর্কাবনে এক দিন আমাকে কথার কথার বলিরাছিলেন—'তোমারী মা এখন বৃদ্ধা হরেছেন, তাঁকে আর এখন বাড়াতে রাখা কেন ? তাঁর সংসার ত শৈষ হ'য়ে গেছে। এখন ভোমার বো-ঠাক্রণদেরই সংসার। তাঁরাই এখন বাড়া ঘর দেখুন, সংসার করুন। ভোমার দাদাদের উচিত, মাকে এখন তার্থে রাখা। কাশীতে বা প্রীর্কাবনে এখন তাঁকে বাস করুতে দিলেই, তাঁর বথার্থ উপকার হয়। প্রীর্কাবন অসিকা কাশীই তাঁর পক্ষেতাল। ভোমারের এ বিবরে বৃদ্ধ করা উচিত।'

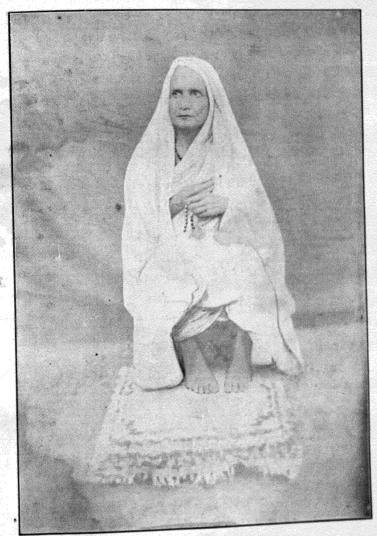

মাতাঠাকুরাণী—শীবৃক্তা হরস্কুন্দরী দেবী।



ঠাকুরের কথা শুনিরা অবধি, মাকে সংসারের গোলমাল হইতে সরাইরা কাশীতে রাধিবার প্রবদ্ধ আকাজ্ঞা জন্মিরাছিল। বড় দাদাকেও এজন্ত বিশেবভাবে অন্থরোধ করিরাছিলাম। এবার ত্রোগ পাইরা, বন্ধ বিশ্ববাধা সত্ত্বের কথা শারণ করিরা মাকে তীর্থে পাঠাইলাম। বা ত্ত্ব শরীরে শ্রীকিছের রওরানা হইলেন।

# ছোট मामात्र मीका धरुरा श्रद्ध ।

মাতাঠাকুরাণীর পশ্চিমে যাওরার কিছুদিন পরেই, ছোট বাদা বি, এ, পরীকা দিরা বাড়ী আসিলেন। তুই একটা বিষয়ে ভাল লিখিতে পারেন নাই বলিরা, পরীকার তুক্ল সম্বন্ধে সংশ্রাপন্ধ হইয়া, অতিশ্ব উৰেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বলিতে লাগিলেন—"এবার পরীকার পাশ না হইলে আত্মহত্যা করিব।" আমি জেদ করিরা ছোট দাদাকে বলিলাম--- আমি আপনার পাশের অভ গোঁনাইরের নিকটে প্রার্থনা করিরাছি। গোঁনাই নিশ্চরই আপনাকে পাশ করিরা দিবেন।' ছেট্ট্রেম্বাদা বলিলেন—"গোঁদাইয়ের তেমন কোন অল্যৌকিক শক্তি আছে, আৰি বিখাদ করি না। আছে। যদি তাই হয়, তবে আমি একটা 'প্রবলেম্' (problem) দিই, গোঁলাই ভাষা (solve) ক'রে দিন দেখি।" আমি ছোট দাদার এ সকল কথার কোন সহস্তর দিতে পারিলাম না। ুমুদ্ধুদা, গোঁদাইয়ের নিকট দীকা গ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁকে যোগ নাখন পুত্তক্থানা পিটিতে দিলাম। তিনি উহা পড়িছা বলিলেন—"ব্রাহ্ম-ধর্মের মতের সলে বাহা বিলে না, ভাছা কুনংস্কার। আমি ওসব কিছু মানি না। গোঁসাইকে ধার্মিক ব'লে মনে করি, কি**র তা**র শি**ভঙ্গি**র কিছু হরেছে বলে বিখাস করি না।" আমি ছোট দাদার কথার প্রতিবাদ না করিরা চুপ করিবা রহিলাম। পরে কথার বার্তার স্থবিধা পাইলেই, গোঁদাইরের মহিমা ধীরে ধীরে বলিরা, তাঁর দিকে ক্ষাট্রস্থাদাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গোঁসাইরের নানা প্রকার অসাধারণ অবস্থায় ্ত্রে এনিতে ভনিতেই, ছোট দাদার, গোঁসাইরের প্রতি একটা শ্রহা ভক্তি আদিরা পঞ্জি। তথ্য ৰীমি গোসীইরের নিকটে ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ **অনুরোধ করিতে লাগিলার।** দীক্ষার প্রবোজন ক্রি, এই বিষরে তিন চার দিন তর্কবিতর্ক আলোচনার পরে, ছোট বাদা বলিলেন---"আছে।, যদি এবার আমি পরীক্ষার পাশ হই, গোঁদাইরের নিকটে ধীকা দইব।" আবিও আঞ্চের সহিত ছোট দাদার প্রানের খবরের অপেকার রহিলাম। কিছু দিন পরে, ছোট দাদা পাল হবরাছেন, ধবর পাইলাম। ভার ছোট দাদাকে দীকা গ্রহণের হল প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ছোট দাদা विगटनन-"र्गामाहरम्बाह्म मीका निव यथन विग्रामि, छथन निवहे ; किन्न अध्यमहे स निव, अमन কৰা ত আমি বলি নাই। বিশ্ব আমার শরীর অকুছ; শরীর প্রস্থ হটক পরে নিব। আমি বলিলাম--"আমি ৰুতু ক্ৰিছে ছিলাম তা তো সৰই জানেন, গোনাইবের কুণার এখন সম্পূৰ্ণ चारताना रहेशाहि। क्षिताहिक शोका निरमहे वृत्र रहेरनन ।"

ছোট দাদা বলিলেন—"যোগ সাধনের যেদকল নিশ্বম আছে, আমি তাহা এখন প্রতিপালন করিতে পারিব না।"

আমি কহিলাম—"আপনি যাহা প্রতিপালন করিতে না পারিবেন, এমন কোন নিয়ম কথনই গোলাই আপনাকে আদেশ করিবেন না।"

শেষ কালে ছোট দাদা বীকার করিলেন, গোঁসাই গেণ্ডারিলায় আসিলেই, তাঁহার নিকটে যাইলা দীকা প্রার্থনা করিবেন। আমিও নিশ্চিম্ভ হইলাম।

## মাতা যোগমায়াদেবীর তিরোভাব। লালজীর দেহত্যাগ।

বড় দাদার পত্রে অবগত হইলাম 'মাঠাক্কণ যোগমায়াদেবীর জীবুলাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১০ই কাল্লন, ১২৯৭ সাল, মাঘা গুরু৷ ত্রেরাদশী তিথিতে, একদিনেব ওলাউঠাতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর এই সংবাদ, যোগজাবনেব থারা দাদাকে জানাইয়াছেন।' হঠাৎ এই থবর পাইয়া আমি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। জীবুলাবন হইতে মাঠাক্কণ আর ফিরিবেন না, সেই স্থানেই থাকিয়া যাইবেন, ঠাকুরের ও মাঠাক্কণবের কথাব ভাবে, বছয়ার এই প্রকার সন্দেহ মনে জিয়াছিল। কি ভাবে, কি অবস্থায় মাঠাক্কণ দেহ বাখিনেন, বিত্তাবিত্রপে জানিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে আবার সংবাদ পাইলাম, জাবমুক্ত ভাতিয়ব গুরুত্রাতা লালবিহারা বস্ত্র, প্রায় ঐ সমরেই, একদিন স্বেছাক্রমে, অকলাহ গেণ্ডাবিয়া অন্ধকার কবিয়া পর্মধানে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সকল ফঃসংবাদে এবং আবও ছ' একটি উদ্বেগজনক কাবনে, আমাব প্রাণ্ড ইয়া উঠিল। আমি জীবুলাবনে যাইব সকল কবিয়া, ঠাকুবকে অভিপ্রায় জানাইলাম। ঠাকুর, যোগজীবনের থারা উত্তর দিলেন—'শাঘ্র আমি গেণ্ডাবিয়ায় যাইতেছি। স্থবিধা বোধ করিলো এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।' পত্র পাইয়া আমি অবিলম্বেই গেণ্ডারিয়ায় যাইব স্থির করিলাম।

## ছোট দাদার দীক্ষা ও বিষয়কর ঘটনা। নানা প্রশ্ন।

শেষ রাজে আসনে থাকিয়াই আমার প্রাণ অভিশন্ন অন্থিব হইন্না উঠিল। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ার ১২৯৭ সাল, ১৭ই চৈত্র; আসিয়াছেন, বারংবার মনে ইইতে লাগিল। অন্তই ঢাকা পশ্ছিছিব সলল বিতীয়া তিথি, শুক্রবার। করিলাম। অনেক কাকুতি মিনতি কবিয়া, ছোট দাদাকে আমার সক্লে গেণ্ডারিয়ার যাইতে বলিলাম। তিনি অনিচ্ছাপুর্বক বাজী হইলেন। এক মাসের মত চাউল, ডা'ল, লবণ, ণহ্কা, তৈল, দ্বত ইত্যাদি আহারের সমস্ত সামগ্রা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরে বেলা প্রান্থ দশটার সময়ে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। মজুরের অভাব বশতঃ গুরুভার গাঁঠ্রিট আমাকে বহন করিতে না দিয়া, ছোট দাদা ক্লগ্রশরীবে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন! তিন চার মাইল রাস্তা চলিয়া, আমারা সেরাজ্যদিখার 'গছনার' (ধেয়া নৌকায়) উঠিলাম। বেলা অপরাহে সন্ধার কিঞিৎ

1

পূর্বে গেণ্ডারিরার পঁছছিলাম। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে, পণ্ডিত মহাশবের ধরে উপশ্বিত হইয়াই খবর পাইলাম--গত কলা ঠাকুর আশ্রমে আদিয়াছেন। দূব ১ইতে দেখিলাম, লোকে লোকারণা। ঠাকুর আমগাছেব তলায় বদিয়া ভাছেন। পুরু ছঙ্গতিব কথা এ সময়ে পুনঃপুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাই বছ জনতার ভিতরে, ঠাকুবের নিকটে যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। পণ্ডিত দাদার কুটীবে, বিষয় অস্তরে বৃদিয়া বহিলাম। কিছুক্সৰ পরে, ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া, দক্ষিণ দিকে পৃষ্ধবিণীর ধাবে প্রস্রোব কবিতে পেগেন; তখন সকল লোক আমতলা হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি উহাই উপযুক্ত এবসৰ বৃধিয়া, ছোট দাদাকে দীক। প্রার্থনা করিতে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইলাম। ঠাকুব হাত মূব ধুইয়া যেমান নিজের পায়ে জল ঢালিতেছিলেন, ছোট দাদা অমনি অজ্ঞান-তিমিধান্ধত জ্ঞানাঞ্জনশলাক্ষা। চকুন্ধআলিতং যেন তবৈ 🕮 শুরবে নম:॥ এই মন্ত্র অক্টভাবে আওড়াগতে আওড়াইতে ঠাকুরের চরণে গিল্লা পড়িশেন। পরে করজোড়ে 'আমার প্রতি কি আজা হয়' মাত্র বলিয়া কালালের মত দাড়াইয়া রিচলেন। ঠাকুর, ছোট দাদার দিকে চাহিয়া "কোথায় আছ ? কবে এসেছ ?" জিজ্ঞাসাব পব, উত্তরের অপেকা না করিয়াই বলিলেন—'আচ্ছা তুমি যাও, আমি কুলদাকে বল্ব এখন।' ভোট দাদা পুনংগ্ৰ ঠাকুরকে নমস্বাবান্তব চলিয়া আসিলেন। আমি কিঞ্চিং দূবে, বৃক্ষের আড়াণে অবস্থানপুর্বক এচ সমস্ত দেখিলাম। ঠাকুব নিশ্চয় ছোট দাদাকে কুপা কবিবেন মনে কবিলাম, এবং অবিলখে ছোট দাদার নিকটে উপস্থিত হইয়া, ঊাহাকে ভবদা দিতে লাগিলাম।

তিন বংসরেব মধ্যে ঠাকুব, ছোট দাদাকে দেখেন নাই। বছ লোকের ভিতরে কোন সময়ে দেখিলেও, 'আমাব দাদা বলিয়া' পবিচয় পান নাই। ঠাকুব, ছোট দাদাকে দেখিলাই কি প্রকারে চিনিলেন এবং আমি গেণ্ডাবিয়াতে আসিয়াছি কিরুপে তিনি জানিলেন, এ সকল ভাবিয়া, ডোট দাদা বড়ই বিশ্বিত হইলেন। জয়ক্ষণ পরেই, আমতলায় পাড়াইয়া ঠাকুব আমাকে ভাকিতে লাগিলেন। আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুবের চবণতলে পড়িলাম। ঠাকুব আমার প্রতি ধুব প্লেহের সহিত দৃষ্টি করিতে কবিতে বলিলেন—'ভোমার দাদাকে কুজের বাড়া নিয়ে এস। এখনই তার দীক্ষা হবে।'

ঠাকুবেব আদেশ মত, আমি অমনি ছোট দাদাকে কইরা ঘোষ মহাশরের বাইতে উপস্থিত চইলাম। ছোট দাদা, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ বাড়ীর প্বের-ঘবে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের কোন লোক ঘরের নিকটে না আদে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ঠাকুর আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি মরের চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সাধনপ্রাপ্ত বছ দ্বীলোক ও পুরুষ আসিয়া, মরের ভিতরে বাহিরে যথার তথার, উৎফুল মনে বিদয়া পড়িলেন। আন্দ দীক্ষা প্রাথী কত লোক প্রে প্রবেশ করিয়াছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরিচিতের মধ্যে কুল বাবুর পরিবাহত্ব ক্ষেক্টি স্থালাক এবং বছিম নামে একুটি কারত্ব বালক, ছোট ঘাদার সহিত ঠাকুরের সন্থবে সাধন লাইতে

वित्रवाहिन प्रिथिनाम। ध्र्य, धूना, क्लन, अश्वनापित्र ख्रशिक ध्रम चत्र शतिश्र्य रहेन। দীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাধনের নিয়ম প্রণালী উপদেশ করিয়া, ঠাকুর যথন এখব, প্রহলাদ, নারদাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-ভক্তগণের কলিজার বস্তু মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, তথন অন্তুত মহাশক্তির্দ্ধী তরক উঠিয়া সকলকেই কম্পিত করিয়া তুলিল। ঠাকুর প্রাণায়ামের প্রকরণ দেখাইয়া 'জ্রয় গুরু ।' 'ব্লয় গুরু।' বলিতে বলিতে বাহ্ন সংজ্ঞাশৃক্ত হইলেন। তথন ঘরের অন্দরে বাহিরে সকলেরই ভিতরে এক মহাকাও আরম্ভ হইল। গুরুত্রাতা-ভগ্নীরা নানা ভাবে অভিভূত হইলা, সুচ্ছিত ইইলা পড়িতে লাগিলেন। চতুর্দিকে বছ লোকের হাসি কান্নার বিচিত্র রোল উঠিল। ছোট দাদা এই সমরে চীৎকার করিয়া' 'অথগুমগুলাকারং' এবং 'অজ্ঞান-তিমিরাক্ষত্র' মন্ত্র হয় বারংবার পড়িতিঁ পড়িতে, ঠাকুরের চরণতলে দুটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে গদগদ খবে বলিতে লাগিলেন— 'আহা। আহা !! আহা !!! কি চমৎকার। কি চমৎকার !! আজ সভ্যযুগের ধ্বজা আকাশে উড্ল, আজ হ'তে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল, আহা দেখ! কত যোগী, কত ঋষি, কত দেব দেবা, আজ সভাযুগের নিশান হাতে ল'য়ে, নভোমগুলে আনন্দে নৃত্য কর্ছেন; মহা-পুরুষগণ আজ পৃথিবীর সর্ববত্র নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। এরূপ শুভদিন আর হয় না। পাঁচিশব্দন বৌদ্ধ যোগী নামাগুরু এ স্থানে উপস্থিত। সংসারের কল্যাণ করতে, আন্ধ এই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতরণ কর্লেন। আজ মহা আনক্ষের দিন ্তি গ্রন্থ গ্র ধকা !! ধকা !!!

ঠাকুর ভাবাবেশে এই সকল বলিতেছেন, অকন্মাৎ একটা অল্পবন্ধনা বালিকা, ঠাকুরের সন্মুধে আসিলা হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ভাববিহনৰ অবস্থার করলোড়ে প্নঃপুনঃ ঠাকুরেক প্রধান করিলা জ্বালিকা লাকার আক্রান করিলা লাকার আক্রান আক্রান আক্রান আন্তর্গ আন্তর্গ

দীক্ষার পরে, ঠাকুর সকলকে ধীরে ধীরে শাস্ত ও স্থান্থির করিয়া, যর হইতে বাহির হইলেন। ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও চলিলাম। ভাবাবেশে বিভোর অবস্থার ওক্তমাভারা চুলিতে চুলিতে আমানে বাইরা এক একজনে এক একস্থানে বদিরা পড়িলেন। স্থ' চারু,জুনাঁর দলে ঠাকুর কোঠা-দরে যাইরা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি ছোট দাদাকে সদে লইরা ঐ খরের বারেকার পিরা বিদান। ঠাকুরের সদে শুরুপ্রাতাদের কথা বার্তা হইতে লাগিল। কুল খোব মহাশরের পুত্র দশ এগার বংসরের বালক ফণিভূষণ, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"দাক্ষার সমরে বুট বুট করে উনি বে অতক্ষণ বল্লেন, ওঁর ভিতরে কি কোনও স্পিরিট, (প্রেতাম্মা) প্রবেশ করেছিল । কি বে বল্লেন, কিছুই ত বুঝ্তে পার্লাম না।"

ফণীর কথা গুনিয়া, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—"যে সকল বৌদ্ধ যোগী দীক্ষা স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। তিনি তিব্বতী ভাষায় বল্লেন, তাই তোমরা কিছু বুক্তে পার্লে না।"

ফণী বলিলেন—"আপনি ত ঐ ভাষা জানেন না। আপনি বুঝিলেন কিরুপে । আছের ভাষা বোঝ্বার কি কোন সাধন আছে ।

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধনেই সব হয়। শুধু সক্ষেত্তি জানা থাক্লেই হ'লো। সক্ষেত্তি এই, কারো ভাষা বুঝতে ইচ্ছা হ'লে সুমুদ্ধাতে প্রবেশ ক'রে, সন্থিৎ শক্তিছে মনটিকে স্থির রেথে শুন্তে হয়। এরূপ কর্লে, শুধু মাসুষের কেন, সমস্ত জীব জন্তু, পক্ষা, বৃক্ষ লতারও ভাষার অর্থ অবগত হওয়া যায়। যথন সেই অবস্থা হবে, চেন্টা কর্লেই বুঝ্তে পার্বে।'

ঠাকুর এইপ্রকার আরও অনেক তত্ত্বের কথা বলিলেন। আমি সে সকল কথা কিছুই পরিছার ব্রিলাম না। কতক্ষণ রোয়াকের উপবে বসিয়া, বাহিবে চলিয়া আসিলাম; দেখিলাম কোধার গুরুজারার হ' চাবজনে মিলিয়া আনন্দে ভজন গান কবিতেছেন, কোপাও বা কেই কেই নীরবে বসিয়া নামানন্দে মর্ম আছেন; আশ্রম আজ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রকৃষ্ণ মনে নানাপ্রকার বসিয়া নামানন্দে মর্ম আছেন; আশ্রম আজ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রকৃষ্ণ মনে নানাপ্রকার অবস্থায়, আলাপ আলোচনায় গান সহার্তিনে, নির্দ্ধন ভজনে, পরমানন্দে সময় কাটাইতেছেন; ভর্ম অবস্থায়, আলাপ আলোচনায় গান সহার্তিনে, নির্দ্ধন ভজনে, পরমানন্দে সময় কাটাইতেছেন; ভর্ম আনারই ভিতরে বিষম ভঙ্কা। আমি অন্তির হুইরা একবার প্রকৃষ্ণ। হাদের কাছে, আবার আমারই ভিতরে বিষম ভঙ্কা। আমি অন্তির হুইরা একবার প্রকৃষ্ণ। আলার প্রাণ আমার ছট্টেইট কবিতে লাগিলাম। অহে হুকা ভঙ্কার আলার প্রাণ আমার ছট্টেইট করিতে লাগিল। নিতান্ত অন্তিরভাবে ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম—'সকলেই হু আপনার। আল করিতে লাগিল। নিতান্ত অন্তিরভাবে ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম—'সকলেই হু আপনার। আল করিতে লাগিল। বিলাম কিরা, ভর্ম আমাকে ভঙ্কার আলার পোড়ারে মার্ছেন কেন ? এ আলাল সকলের প্রাণে আনন্দ দিয়া, ভর্ম আমাকে ভঙ্কার আলার পোড়ারে মার্ছেন কেন ? এ আলাল

ঠাকুর বলিলেন—"যার পক্ষে যেটি কল্যাণকর ভগবান তাকে তাই দিছেন। বছভাগ্যে মামুবের ভিতরে এই শুক্ষতা আসে। ব'সে ছির হ'য়ে গিয়ে নাম কর। ও সব দিকে লক্ষ্য রেখো না; নাম করতে কর্তেই উহা চ'লে যাবে।"

আমি কহিলান—'আমার ভিতরটি সরস ক'রে দিন, ব'সে গিরে নাম করি।'

ঠাকুর বনিলেন—"যার পক্ষে যা কুপথ্য, রোগী চাইলেই কি ডাক্তার তা দিয়ে পাকেন ? একটু স্থির হও, নাম কর যেয়ে।"

আমি আর কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না। বারেন্দার ছোট দাদার কাছে বসিরা নাম করিতে লাগিলাম।

## 

রাত্রি প্রায় ছিপ্রহর পর্যান্ত, শুকুজাতাদের নিকটে, ঠাকুর জীরুন্দাবনের গল্পাদি করিলেন। ভিতরে বাছিরে বছলোক বসিন্না তাহা শুমিতে লাগিলেন। মহাপুকুষেরা কত স্থানে কত ভাবে অবস্থান করিতেছেন বলা যান্ত না। জীরুন্দাবনের রজলাভ মানসে, মহা মহা সিদ্ধ মহাত্মারা বর্ত্তমান সময়েও নানাল্পে তথার রহিন্নাছেন। এ বিষয়ে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিন্না বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক কুঞ্জে, স্থান্দর একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের কর্তা ঐ বৃক্ষটিকে কেটে কেলুতে অধীনস্থ লোকদের আদেশ কর্লেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি বৈষ্ণব বেশধারী আক্ষাণ, তাঁকে এসে বল্ছেন—'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে বহুকালযাবৎ আছি। শ্রীবৃন্দাবনের রক্ষলাভে ধন্ম হওয়ার মানসেই, আমার বৃক্ষরূপ ধারণ।
তুমি বৃক্ষটিকে ছেদন ক'রে, কখনও আমাকে এই রক্ষস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।
তুমি ওরূপ কর্লে আমাকে আবার জন্মাতে হবে, তাতে তোমারও শুভ হবে না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মনে ক'রে, তুমি আমার এই অমুরোধ অগ্রাহ্ম করো না। তোমার বিশ্বাসের জন্ম, কাল প্রত্যুবে আমি বৃক্ষের নীচে একবার দাঁড়াব; ইচ্ছা কর্লেই আমাকে দেখ্তে পাবে।' পরদিন ভোরে বৃক্ষের নীচে পণ্ডিতজী যথার্থই একটি আক্ষাণকে দেখ্তে পেলেন কিন্তু, তাতেও তাঁর বিশ্বাস হ'লো না। গ্রাহ্মই কর্লেন না। তিনি বৃক্ষটিকে কাটালেন।
যাঁরা এ সব কথা শুনেও বৃক্ষটিকে কাট্লেন, ওলাউঠা হ'য়ে তাঁরা মারা গেলেন।
গণ্ডিতজীর স্ত্রী পু্ক্রাদিও, কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ রোগে মারা পড়্লেন। পণ্ডিতজী বৃক্ষাবনে দর্শনশাত্রে মহা বিদ্বান্ন ব'লে, বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে, হাবা হ'য়ে ব'সে আছেন। পূর্বের সকলেই তাঁকে কত সন্মান কর্তেন,
কিন্তু এখন কেউ তাঁকে আর গ্রাহ্ম করেন না।"

श्रेक्ट्रिय मूर्प धरे क्षेत्राय चानक कथा छनिया चामया नवन कविनाम ।

# গোঁদাইয়ের মুখে 🔊 রুন্দাবনের কথা।

স্কালবেলা শৌচান্তে, স্নান তর্পণ সমাপন করিয়া পূবের-ঘরে, ঠাকুরের নিকটে বহিয়া বসিলাম।
রাত্রিতে আমরা কোপায় ছিলাম, কোনও প্রকার অসুবিধা হয়েছে কি না,
ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা কবিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের রায়াবরে আমাদের
রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি, ঠাকুরকে জানাইলাম। লোকের ভিড় কমিয়া গেলে,
আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালায় ঠাকুর আমাদিগকে থাকিতে বলিলেন। ছোট দাদা আশ্রমেই ছু বেলা
আহার করিবেন, আর আমি অপরাত্নে এক বেলা পূর্বাবং স্থপাক আহার করিব, ইহাই ব্যবস্থা হইল।
ছোট দাদার কথা তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন—"আশ্রম্যা! খুব সংপাত্র, এরূপটি বড়ই ছুল ভ।
দীক্ষামাত্রই মুহূর্ত্তমধ্যে গুরুনিষ্ঠার দিক্টি, ওঁর খুলে গেছে। এরূপ বড় দেখা যায় না।"

আল অপরাত্নে নারায়ণগঞ্জ হইতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী একটি ব্রাহ্মণ, ঠাকুবকে দর্শন করিতে আসিলেন।
তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু । বীর্লাবনে অন্তুত কি কি দেখিলেন ? শুন্তে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, সেখানে সকলই অদুত। শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষা, সমস্তই অন্য প্রকার। অন্য কোন স্থানের সহিতই উহার তুলনা হয় না। সেখানকার সমস্ত ধৃক্ষেরই শাখাপত্র সকল নিম্নমুখা। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল, লতার মত রজসংলগ্ন হ'য়ে আছে। দেখলে পরিকার মনে হয়, সাধু বৈষ্ণব মহাত্মারাই ব্রজ্ঞরজ পাবার জন্ম, বৃক্ষাকারে রয়েছেন। আপনা আপনি, বৃক্ষে দেব দেবীর মূর্ত্তি পরিকার রূপে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হ'ছেছ। কোখাও 'রা' কোণাও বা 'কৃ' মাত্র হ'ছে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ সকল স্থাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্রুণ্য হয়েছে।"

বৈষ্ণবটি জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! এ সকল কি সকলেই দেখতে পাছ ? না আপনিই বাজ দেখতে পেরেছিলেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ সব সকলেই দেখেছেন। কালীদহের উপরে বছ প্রাচীন একটি কেলিকদন্ত্রের বৃক্ষ আছেন; তাঁর শাখায়, প্রশাখায় 'হরেকুফ', 'রাধাকৃফ' নাম পরিকার রূপে লেখা রয়েছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে দেখে আস্তে পারেন। বন পরিকার সময়ে, একদিন একটি বনের ধারে ব'সে আছি, সন্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে, ছাতে তুলে নিলাম; চেয়ে দেখি, দেবনাগর সক্ষরে 'রাধাকৃক্ষ' নাম পাতাটির শিরার শিরার লেখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান কর্তেই বৃক্ষটিকে পেলাম, তখন একে একে ভারত পশুত মশার ও সভীশ প্রভৃতি বাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, সকলকে ডেকে দেখালেম;

সকলে একই প্রকার নাম, বৃক্লের পাতায় পাতায় দেখ্তে পেলেন। অনুসন্ধান কর্লে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।"

"পরিক্রমার সময়ে আর এক দিন একটি বনের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। শুন্লাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদশ্ব বৃক্ষের পত্রে 'দোনা' প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও ভগবান সেই লালার নিদর্শন সময়ে সময়ে ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ ক'বে, খুঁজে খুঁজে হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখতে পেলাম না। পরে সাফ্টাঙ্গ:নমস্কার ক'বে, কাতরভাবে সকলে ব'সে আছি, চেরে দেখি সম্মুখেই একটি কদম গাছের পাতা, দোনার মত দেখা যাচেছ। নিকটে যেয়ে দেখি, বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই দোনার আকার। সঙ্গে ধাঁরা ছিলেন সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় দোনা দেখ লেন।"

"চরণপাহাড়ীতে যেয়ে দেখ্লাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু বাছুর এবং মনুষ্টের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী ধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হ'তো. সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ধেমু, বৎস ও রাখাল বালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তারে অক্কিত হ'য়ে পড়্ল। আজও সে সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিকার রয়েছে। দেখলেই পরিকার বুঝা যায় যে, উহা কখনও ামুষের খোদা নয়। ওরপটি মনুষ্টের ভারায় কখনও হ'তে পারে না।"

এ সকল কথা বার্দ্ধা হইতে হইতে বেলা শেষ হইরা আসিল। সহর হইতে দলে দলে স্থুলের ছাত্র এবং বাবুরা আসিন্না উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিশাম।

সন্ধার সমরে আমগাছের তলে, সন্ধীর্ত্তন আবস্ত হইল। শুনিরাছিলাম, প্রায়ই সন্ধীর্ত্তনের সমরে, আশ্রমের বুড়ো লাল কুকুরটির মহাভাব উপস্থিত হয়। আজ বুড়োকে সন্ধীর্ত্তন কালে, ভাবাবেশে সংজ্ঞা শুল্ল অবস্থার থাকিতে দেখিরা অবাক্ হইলাম। 'হরেরক্তু' নাম বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বুড়োর কানে বলিতে তাহার চৈত্তল লাভ হইল।

#### (गौंमारेरात्र किं। ७ म्छ।

শীবৃন্দাবনে ঠাকুরের মন্তকে মহাদেবের যে শিরোবন্ধ সর্বাদা শুড়ান থাকিত, এখন আর তাহা নাই। মন্তকের দক্ষিণে, বামে ও সন্মুখে তিনটি আর্দ্ধ হল্ত পরিষিত পরম ১৬ই চৈন্দ্র, ১২৯৭;
স্থানর জটা দেখিতেছি। পশ্চান্দিকে বেণীর আকারে, একটি জটা পৃষ্ঠদেশে শহমান; বন্ধতাপুর চতুন্ধিকের চুলের গাঁথুনিতে অপর একটি স্থান্ধর জটা। সর্বাচ্চ ঠাকুরের মন্তকে

পাঁচটি জ্ঞচার স্পষ্ট হইরাছে। সম্প্রের বড় জ্ঞচাটির বিভ্ত অগ্রভাগ নৃত্যকালে আক্রা প্রকারে চাকুরের কপালের উপরে বখন দাঁড়াইরা উঠে, তখন মহাদেবের শিরোক্ষীর কথা মনে হয়। আবার সমাধি সময়ে ঐ জ্ঞাটিই যখন বামে হেলিয়া কিঞ্চিৎ ছলিয়া মন্তকোপরি অবস্থান করিতে থাকে, তখন দেখিলে জ্ঞীক্ষণ্ডের অপূর্ক্ষ ময়ুর শিধার স্বভাবসিদ্ধ সংস্থাব প্রাণে আসিয়া উদ্ব হইরা পড়ে। স্বাভাবিক জ্ঞা এত স্থানর, এত মনোহর কোথাও দেখি নাই। চা ুরের শরীরের বর্ণ বেশ পরিকার, কিছ হত্ত পদ ও মুখমগুল অপেকারত কাল। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকুর বলিলেন— 'শ্রীবৃন্দাবনে শীত অত্যন্ত বেশী। গায়ে সর্বদা 'আল্খাল্লা প'রে থাক্তাম্। যে সর্বান খোলা থাক্তো, শীত লেগে তাহাই কাল হ'য়ে গেছে।'

#### শ্রীরন্দাবনের ব্রজবাসা।

আৰু একটি ভদ্রলোক ব্রজভূমির নানা প্রশংসার কথা গুনিয়া বলিলেন—'ব্রীর্ন্ধাবন অপ্রাক্তই হউক, আব যাহাই হউক, দেখানের লোকগুলি কিন্তু বড় ভ্রানক। টাকা টাকা করিয়া যাত্রীর উপরে যে বিষম অত্যাচার কবে, তাহা গুনিয়াই ত প্রাণে আস উপন্থিত হয়।' ঠাকুর বলিলেন—"টাকার জন্য ব্রজবাসীরা নরহত্যাও কবেন, এরপ ঘটনা ক্যেকটি পুনা গিয়াছে মটে, কিন্তু তাহারা যথাথ ব্রজবাসী কি না, বলা কঠিন। আগ্রা, দিয়া, অয়পুরাদি নানাম্বানের অনেক লোক, তিন চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে বাস কর্ছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী ব'লে পরিচয় দেন। লোকেও তাঁদের ব্রজবাসী ব'লেই জানেন। ক্রীর্ন্ধাবনের পরীপ্রামে ঘুর্লে, যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা দেখে মুগ্ম হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসীয়ার যজমানদের উৎপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেন, তাঁরা ঐ টাকার ঘারায় কি করেন তাও ত দেখতে হবে। বন পরিক্রমার সময়ে, সহত্র সহত্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ পোষণ তাঁরাই ত করেন। অর্থ তাঁরা জ্বমা করেন না। ভামান্দের হ'তে টাকা নিয়ে, ভোমাদেরই সেবা করেন। পূর্বের ব্রজবাসীরা আহারের অভাবে অর্থের অন্টনে কোপাও ঘারাঘুরি কর্তেন না। যাত্রীর উপরেও তাঁহাদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমাদেরই ছুর্ব্যবহারে এখন তাঁদের এই চুর্ক্দা।"

যে লালা বাবুর নাম কার্ত্তন করিয়া, আজ সমস্ত বাঙ্গালার লোক ক্রতার্থ ইইতেছেন, তিনিঞ্ এক সমরে কিব্রপ ছিলেন ? পরে, শ্রীধাম বালের গুণে, ভগবং কুপার কত ছর্লত অবস্থা লাভ পূর্বক জন সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া, শ্রীবৃন্ধাবন প্রাপ্ত ইইলেন, ঠাকুর তালা বলিতে লাগিলেন—

"প্রথম অবস্থায় লালা বাবু, আর দশ জন জমীদার বেমন, তেমনই ছিলেন। এজ-বাসীরা ভোলা। ভাং ও লাড্ডু পেলে তাঁরা আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের পরম

আনন্দ। লালা বাবু ইহা দেখে তাঁদের পুব ভাং ও লাড্ডু খাওয়াতে লাগ্লেন। ক্রমে क्कार्स छैं। हार इस के निर्वार निर्वार निर्वार । এখনও এकवामीत्रा व्यानरक पुःथ क'रत वर्तन. লালা বার্বই আমাদের শেষ করেছেন। পরে ভগবানের কুপায় যথন লালা বাবুর বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি রাধাকুণ্ডের একটি সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দাক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে গেলেন। সিদ্ধ বাবাক্ষী. লালা বাবুকে খুব ভিরস্কার ক'রে বল্লেন—'ধাঁদের সঙ্গে ভোমার পরম শত্রুতা, নেংটি মাত্র প'রে কাঙ্গাল বেশে তাঁদের চরণে প'ড়ে আগে যেয়ে ক্রমা ভিক্রা কর। পরে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে এসো। আর তাঁদের ঘরেই মৃষ্টি ভিক্ষা ক'রে **म्यां कद्रा**त ।' लाला वांतू यथन काञ्चाल त्वाम त्वाची मांज भ'रत, मथुताय कीर्रात्रका দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ'তে লাগ্লেন, তখন সকলে ভেবেছিল লালা বাবুকে আর ফিরে আসতে হবে না। কিন্তু চৌবেরা তাঁর অবস্থা দেখে, চোখে জল রাখ্তে পারলেন না. বললেন—'আহা ৷ তোমার এই অবস্থা, ভিক্ষা করতে আমাদেরই দ্বারে এসেছ ৽ তোমাকে কি ভিক্লা দিব বল ? আমাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও তুমি নাও।' চৌবেরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে ক্ষমা ক'রে আশীর্ববাদ করলেন। পরে তাঁর দীক্ষা হ'লো। দীক্ষার পরে তিনি যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য কর্লেন, তা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। প্রত্যহ ভিক্ষার সময়ে লোকে তাঁকে চিন্তে পেরে, ভাল ভাল খাবার দিতেন; এবল ভিনি কত কঠোরতাই করেছিলেন। আদর যতু প্রশংসা তাঁকে বিষের স্থায় স্থালা দিত। লোকে তাঁকে চিন্তে না পারে, এজন্ম কত ভাবেই পাগলের মত বেডাতেন। লোকে আদর ক'রে ভিক্ষা দিত ব'লে, তিনি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিলেন। অবশের্ষে বোড়ার 'লাদে' (বিষ্ঠা) যে সব দানা পেতেন, তাই মাত্র খেয়ে, কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতেন। এক দিন ঐরপ ঘোড়ার লাদ ঘেঁটে দানা সংগ্রহ কর্ছিলেন, অকস্মাৎ বোড়া বিষম এক লাখি মার্লো, তাতেই লালা বাবুর মৃত্যু হয় । এপ্রকার অন্তত বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন এখন আর দেখা যায় না।"

### পরিক্রমাকালে ব্রজ্ঞমায়ীদের ব্যবহার।

ঠাকুর অবৃন্ধাবনের কথা বলিতে বড়ই আনন্দ পান। এতকাল ঠাকুর স্মীর্ন্ধাবনে ছিলেন বলিরা
দর্শকগণও আসিরা ঠাকুরকে স্মীর্ন্ধাবনের কথাই জিজ্ঞাসা করেন।
সাজ একটি ভন্তলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজ পরিক্রমার সমত্রে
অসংখ্য বাজীদের আহারাদি কি প্রকারে চলে? সক্ষে কি বাজার যার? না জিনিদ

পত্র যাত্রীদের নিরে চল্তে হয় ? রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না কি ? ঠাকুর বলিলেন— "চোর ডাকাতের উপদ্রব ত সর্ববত্রই আছে। পরিক্রমার সময়ে সঙ্গে **জি**নিস পত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আছে। সেখানে সমস্ত জিনিসই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিস খরিদ ক'রে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট ক'রে খাবার সংগ্রছ ক'রে নেন। পরিক্রেমার সময়ে গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মায়ীরা দধি চুগ্ধাদি, ভারে ভারে একখানা ঘরে সালারে রাখিন। পরে অস্ত ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে বদে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এছর, ওছর ক'রে দধি চুগ্ধ খুঁজে বা'র করেন। সেই সময়ে ব্রজমায়ারা, কুব্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করতে থাকেন। সাধুরা দধি চুগ্ধাদি লুটপাট ক'রে, হাঁডি পাতিল ভেক্নে দৌড় মারেন। ইহাতে ব্রজমায়াদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল বালকসহ শ্রীক্রফের দ্ধি দ্রুগ্ধ চুরির কথা মনে ক'রে সেইভাবেই মুগ্ধ হ'ল্পে খাকেন। চুরি ক'রেবা জ্বোর ক'রে এরপে লুটপাট ক'রে কেহ কিছু নিলে, এজমায়াদের বে আনন্দ, তা আর বলবার নয়। এই আনন্দ করবার জন্মই তারা প্রতিদিন কভ চেতা ক'রে দধি, ছগ্ধ, মাখনাদি নানা স্থাত বস্ত ঘর ভ'রে সাঞ্চায়ে রাখেন। যে সকল সাধুরা लूटेशां करत्रन ना, आंगरनर शारकन, अधमायात्रा डांएमत निकटें रार्य, बारमना डार्य কত গালি দেন। হাতে ধ'রে টেনে বাড়াতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধ'রে. কত আদর ক'রে, ঘরে যা থাকে স্বহন্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। এঞ্চমারীদের এ সব ভাব দেখ লে বিশ্মিত হ'তে হয়।

ব্রজ্ঞের পাড়াগাঁরে গেলে দেখা যায়, এখনও দেই ভাবই বর্ত্তমান। বেলা শেষ হ'লে, ব্রক্ষমায়ারা উৎকৃত্তিত প্রাণে, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে থাকেন। ক্রক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফির্বে, তাই দেখেন। চেনা, অচেনা ভ্রান নাই। খরের ভাল ভাল জিনিস নিয়ে, কৃত আদের ক'রে, রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আস্তে একটু বিলম্ব হ'লে, স্নেহভরে ভাদের কৃত গালাগালি করেন। ব্রক্ষের পাড়াগাঁরে গেলে দেখা যায়, ব্রক্ষমায়ীদের ভিতরে এখনও পুর্বের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তেই ব্যেছে।

ঠাকুরের সঙ্গে এবার মাঠাকুরাণী, সভীল, বীধর প্রাস্তৃতি অনেকেই ব্রন্থ পরিক্রমা করিরাছেন। ইহারাই ধন্ত ৮ আমার অদৃত্তে অর দিনের জন্ত উহা ঘটিল না। ঠাকুর, সভীলকে চৌরালি ক্রোপ বীকুলাবন পরিক্রমার বিবরণ বিভারিত রূপে লিখিতে ব্যিরাছিলেন। সভীলক ভাহা লিখিরা মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে শুনাইতেন। ঠাকুরের শ্রীর্ন্দাবন পরিক্রমার সমস্ত ঘটনাই, এই পুস্তকথানার থাকিবে আশা করি। সতীশ উপস্থিত এই আশ্রমেই রহিয়াছেন।

### জাবপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা।

আহারান্তে সাড়ে বারটার সময়ে, ঠাকুর আমগাছের তলায় নিজ আসনে ঘাইয়া বসেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্যান্ত একই ভাবে, আসনে হির হইয়া বসিয়া থাকেন। মধ্যাহে । क्वर्र ईपद ় চৈত্রের বিষম উদ্ভাপে ঘর হইতে কেহ বাহির হন না। ঠাকুরও এই সময়ে গ্রমে কখন কখনও ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়েন। ঠাকুবেব সঙ্গে সঙ্গে, আমিও একধানা পাথা হাতে লইয়া আমতলায় যাইয়া বসি। ঠাকুরের বাম দিকে, ছই হাত অস্তরে থাকিয়া, বাতাদ করিতে আরম্ভ করি। ঠাকুর প্রায় তিন ঘণ্ট। কাল অনিমেষ নয়নে, নিম্পন্দ ভাবে, পূর্ব্ব দিকে রক্ষ পানে তাকাইয়া থাকেন। কথন কথন বা নম্বন মৃদ্রিত কবিয়া একই ভাবে সমাধি অবস্থায় তিন চার ঘণ্টা কাল অবস্থান করেন। অপবাহে প্রায় পাঁচটার সময়ে, আমতলায় লোক জন আসিয়া পড়ে। তথন ঠাকুর, তাঁহাদের দক্ষে নানা বিষয়ে আলাপ আবস্তু করেন। নানা শ্রেণীব লোকের সমাগমে, আমতলা পরিপূর্ণ হয় দেখিয়া, বড়ই আনন্দ লাভ করি। আজ মধ্যাকে, আমতলায় নিজ আসনে বিষয়াই, ঠাকুর চকু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্র হইলেন। আমি নিকটে বিষয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। বছক্ষণ সমাধিত্ব থাকিয়া, বেলা প্রায় তিনটার সময়ে, ঠাকুব অকন্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তভাবে আমাকে বলিলেন—"দেখ ত! দেখ ত! ওদের তাড়ায়ে দাও, পাখীরা ভয় পেয়ে ডাক্ছে।" আমি বলিলাম—পাখী কোপার ডাক্ছে? কাদের তাড়িরে দিব ? ঠাকুর বলিলেন—'যেয়ে দেখ ক্লঞ্জ ঘোষের বাড়ীর বড় আমগাছে।' এইমাত্র বলিয়াই ঠাকুর চোপ বুজিলেন। আমিও অমনি বোৰ মহাশব্বের বাড়ীব দিকে দৌড়িলাম। বড় আমগাছটির নিকটে ঘাইরা দেখি, করেকটি হুষ্ট বালক শালিক পাথীদের বাদা লক্ষ্য করিয়া তিল ছুড়িতেছে। তিন চারিটি শালিক, গাছের উপবে এ ডালে ও ডালে, বাক্ত হইয়া উড়াউড়ি করিতেছে আর ডাকিতেছে। বালকদের আমি ধমক **দেওরা মাত্রই, দকলে পলাইরা** গেল। পাথীরা স্থিব হইল। আমিও ঠাকুরের নিকটে আসিরা বিশিলাম এবং পাথা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস কবিতে লাগিলাম। ঠাকুর অমনি মাথা তুলিয়া চোধ মেণিরা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখ লে ?' আমি হট ছেলেদের শালিকের ছানা পাড়িবার হল্টেটা ও শালিক তাড়াইবার অস্ত চিল ছোড়ার কথা বলিতে লাগিলাম। ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না, এক্লপ ভাবে থাকিয়া, ধুব মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতে লাগিলেন। বলা শেব ছইলে পর, আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি ত এখানেই ব'সেছিলাম, পাথাদের শব্দ ত কিছুই খনতে পাই নাই। আপনি মগ্নাবছাৰ থেকে অত দুরে পাখীদের ডাক কিরুপ খনুনেন 🔥

ঠাকুর বলিলেন—'নিকটে, দূরে কি ক'র্বে? যেখানে যে অবস্থায় থাকা থাক্, কোন আপদে প'ড়ে কেহ ডাক্লে, তা এসে প্রাণে বাজে।

এই সময়ে ঠাকুরের আসনের পাশ দিয়া, এক সাবি পিপ্ড়া ক্রন্তপদে চলাচল করিতেছিল। ঠাকুর উহাদের দিকে একটু তাকাইয়া, মাথাটি নোয়াইয়া মৃছ মৃছ হাসিতে হাসিতে, কান পাতিয়া, য়েন উহাদের কথা ভানিতে লাগিলেন এবং উহাদের কথা যেন বুঝিতেছেন এইরূপ ভাবে, সময়ে সময়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তথন জিজাসা কবিলাম—'পিপ্ড়াবাও কি কথা বলে ? পিপ্ড়াদের কথাও কি ভানা যায় ?'

ঠাকুর বলিলেন—'পিঁপ্ড়া কেন, বৃক্ষ লভাও কথা বলে। চিন্তটি একটু থিএ হ'লে, কীট পভঙ্গ, বৃক্ষ লভা সকলের কথাই শুন্তে পাওয়া যায়।'

ঠাকুর আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে না দিয়া অমনি বলিলেন 'সে যাউক, 'থুমি পিঁপ্ড়াদের কিছু খাবার এনে দাও না। আটা ও চিনি মিনায়ে দিলে পিঁপ্ড়াদের খেয়ে বড় আনন্দ হয়।' আমি আটা না পাইয়া, ৩৭ চিনি আনিয়া, ঠাকুবের কলমত তার দক্ষিণ পার্বে ছড়াইয়া দিলাম। ঠাকুর তথনই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানত হইলেন। এক একবার চোপ মেলিয়া পিঁপ্ড়াদের দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'এদের ভিতরেও এলোমেলো কিছু হয় না। সমস্ত কার্য্যেরই স্থান্দর শুঝলা আছে। এদের মধ্যেও চালক আছে, শাসন আছে, বিচার ও দণ্ড আছে। মানুষ বড় ব'লে কিসে অভিমান করে ছ পিঁপ্ড়ার মত, বালি হ'তে এইরূপে চিনি পৃথক ক'রে নিক্ দেখি ছ'

# শ্রীরন্দাবনে "রাধান্যান" পাথা।

মধ্যাক্রের গরমে সকলেই আপন আপন ঘরে বিশ্রাম করেন; চাবিদিক নিওক। পেডাবিঘার পাধী সকল ছায়াতে রক্ষডালে বসিয়া নানাপ্রকার রব করে; শুনিয়া বড়র আনন্দ হয়। আরু অপরারে, ঠাকুর আরুলাবনের একপ্রকার আন্চর্যা পাধার গ্রন্থ করিবেন। শুনিয়া অবাক্ হইলাম। আরুলাবনে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কোন বিষ্ণান্থেই কিছু অয়স্থান করিয়া দেখি নাই। সে জন্ম এখন আক্ষেপ হয়। ঠাকুর আত্র শ্রামারাধীর করা বলিতে লাগিজেন —'কোন একটি অনুতে, উত্তর দেশ পেকে এক শ্রেণার পাধা কাকে কাঁকে আরুলাবনে আসেন। ঐ পাধা সকল, 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম', গ্রাধাশ্যাম' বলেন বে, শুনে অন্ত কিছু মনে করা যার্য না। আরুলাবনে ঐ পাধাকে 'রাধাশ্যাম' পাধা বলে। একবার একটি অন্ধ্রামী,

কৌশলক্রমে হু'টি রাধাশ্যাম পাখী ধর্লেন। কিন্তু একটি উড়ে গোলেন, অপরটিকে ব্রঙ্গবাসী একটি পিঞ্জরায় পূরে রাখ্লেন। খাবার দিলেন, পাখীটি পিঞ্জরায় বন্ধ হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ কর্লেন। আর সে ডাকও নাই, পাখীর ক্ষুর্তিও নাই। পরদিন প্রত্যুষে দলে দলে রাধাশ্যাম পাখী এসে ব্রঙ্গবাসীর কুঞ্জে প'ড়ে, 'রাধাশ্যাম' 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্তে লাগ্লেন। পাড়ার সব ব্রজ্গবাসীরা তথন ঐ ব্রঙ্গবাসীকে ধমক্ দিয়ে বল্লেন, অবিলব্দে তুমি ঐ পাখীটি ছেড়ে দাও। না হ'লে তোমার সর্ববনাশ হবে! দেখ দলের সমস্ত পাখীগুলি এসে উহার জন্ম 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্ছে। তখন ব্রজ্বাসী পাখীটি ছেড়ে দিলেন।'

## <u> এরন্দাবনে হিংসা।</u>

জীবৃন্দাবনে কাক কোথাও দেখ্লাম না। আমিষ জক্ষণ নাই ব'লেই, ওথানে কাক নাই। আমিষ থাওয়া আরম্ভ হ'লেই কাক যেয়ে উপস্থিত হবে। ব্রজভূমির স্থায় হিংসাশৃস্ত স্থান, আর কোথাও দেখা যায় না। এজস্ত বনের পশু পক্ষীও, মান্থ্যের গা ঘেঁসে চল্তে কোন শঙ্কা করে না। যার ভিতরে হিংসা, তারই নিকটে ভয়।

ভনিলাম, ঐব্লাবনে হিংসা নাই বলিয়া সমন্ত ব্রজ্জুমে পশু পক্ষী শিকার করাও সরকার হইতেই নিবেধ আছে। কিছুকাল হয়, কোন এক পুলিশ সাহেব সরকারের হকুম অমাঞ্চ করিয়া, শিকার করিতে গিয়াছিলেন। শিকারের চেষ্টা করা মাত্রই তিনি মারা পড়িলেন। ঘটনাটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

'পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চ'ড়ে যমুনা পার হ'য়ে 'বেলবাগের' দিকের এক জঙ্গলে উপস্থিত হ'লেন। অনেকেই নিষেধ করেছিলেন, কারো কথাই তিনি গ্রাহ্য কর্লেন না। বনে যেয়ে একটি শুকর দেখে বন্দুক ছুড়্লেন; শ্কর অমনি চুই লাফে সাহেবের নিকটে এসে পড়্লো। ঘোড়া অমনি সাহেবকে ফেলে দিয়ে পালালো। শ্কর তৎক্ষণাৎ সাহেবকে চিরে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্লো।'

#### হোমের ব্যবস্থা।

মধ্যাহে, আমতলার ঠাকুরের নিকটে বসিরা আছি। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, হঠাৎ মাধা তুলিরা ং ১ চবে। আমার দিকে চাহিরা বলিলেন—

'বৈশাধ মাসের পহেলা হইতে তিন মাস কাল তোমায় হোম কর্তে হবে।' আমি বিলগম—'হোম কিব্নপে কর্বো, আমি ত কিছুই জানি না।'

ঠাকুর বলিলেন—'বেল, বট, অখথ বা যজ্ঞডদ্মুরের কাঠছারা হোম কর্বে। একশ আটটি ত্রিদল বিঅপত্র নিয়ে, দ্বতে মিলায়ে এই·····মন্ত্র পাঠ ক'রে একশ আট বার আহুতি দিবে। প্রতিদিন সকালে, স্নানের পর গান্ধত্রী জ্বপ ক'রে, তিন মাস এই প্রকার হোম ক'রো। স্থপাক আহার চা'রটার পরে করাই তোমার পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম—'দেশে দেখিয়াছি, হোম কবিবাব পূর্ব্ধে ব্রাহ্মণেবা যয়াদি আঁকিয়া কুও প্রস্তুত করিয়া নেন্, আর হোম-স্থানে বালি ছড়াইয়া দেন, আমায় কি ঐরপই কর্তে হবে ?'

ঠাকুর বলিলেন—'না, না, কিছু না। আসনের সম্মুখে—এইরূপ একটি কুণ্ড প্রস্তুত্ত ক'রে নিয়ো, প্রত্যহ ওতেই হোম ক'রো।'

এই বলিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া গোলাকার কুগু দেখাইলেন। বৈশাধ মাস আরম্ভের আর বেশী দিন বাকী নাই। হোমের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ও কাঠ এখানে সংগ্রহ করা বিশেষ অস্থবিধা বৃদ্ধিলা, আগামী কল্যই বাড়ী যাইব স্থির করিলাম।

ফকির আলিজান। প্রাণায়ামের প্রকারভেদ।

এক দিন মাত্র বাড়ী থাকিয়া, হোমেব জন্ত উড়্ছব কাঠ ও গব্য গুত লইয়া গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছি। দেখিলাম, নানা দিক হইতে বছ য়ালোক ও পুরুষ গুরুজাতাভিগনিরা আসিয়া, আশ্রম পবিপূর্ণ করিয়াছেন। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আসার পর হইতে, নানা শ্রেণীর সাধু সয়াসী এবং খুষ্টান ও মুসলমান্ ফকিরেয়াও আশ্রমে আসিজে আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিভাগের কাপ্তেন, পেজন প্রাপ্ত কাছেল সাহেব, বছকাল্যাবং উদাসীন ভাবে, সাধন ভল্পনে, জীবন যাপন করিতেছেন। মধ্যাকে, নির্জ্ঞন পাইলেই তিনি ঠাকুরের নিষ্টে আসিয়া, কিছু সময় কাটাইয়া যান। লোকজন দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়েন। সমুদ্ধ বাবা নাম্মক একটি সাধু কয়েকদিন-যাবং আশ্রমে আসিয়া রিয়াছেন। পণ্ডিত মচালয়ের সরের বারেক্ষায় তিনি থাকেন। বাবাজীর সাধন ভল্পন কিছুই দেখি না। কি করেন, ভাচাও জানি না। কিছ লোকটির কথা বার্তা, আচার-ব্যবহার বড়ই মিটি লাগে। ঠাকুরের প্রতি ইনি বছুই শ্রমাবান্। ঠাকুরেয় মেদর্শন পাইয়াছেন, ইহাতেই তিনি নিজেকে কতার্থ মনে করেন।

একটি মুসলমান্ ফকির প্রান্ন অনেক সমরেই ঠাকুরের নিকটে আদেন। ঠাকুরের এখানে আসার পূর্বের, তিনি গেণ্ডারিরার নিবিড় জললে থাকিতেন। ফকির সাহেবের নাম আলিজান। কথা বার্তা বাহা বলেন, একটিরও অর্থ ব্রি না। চাল চলনও প্রান্ন অনেক সমরে পাগলের মত মনে হয়। কিন্তু আলিজান কাহারও কোন অনিষ্টকর কার্যা করেন না। ছেলে, বুড়ো সকলেই আলিজানকে লইরা খুব আমোদ করেন। আলিজানও সকলের সলে পূব মিশিরা পাকেন। ঠাকুরের নিকটে বিশিরা আছি, বেলা প্রায় ২টার সমরে ৩।৪ খণ্ড ইক্ল্ দণ্ড লইরা, বৃদ্ধ আলিজান আসিরা উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সক্ষ্যে আসন করিরা খুব আঁট্ সাঁট্ হইরা বসিলেন। পরে একখানা বড় ইক্ল্ডে থাওয়ার উদ্বেষ্ঠ, হাতে লইরা বেরনই উহা দল্ভ সংলগ্ধ করিলেন, অবনি অকলাৎ উচ্চলক্ষ প্রধান করিরা উঠিয়া

পঞ্জিলেন। এবং চারি দিকে চঞ্চলভাবে দৃষ্টি করিয়া, ইক্ষুদগুখানা দক্ষিণে বামে প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন— আঃ! আলা! হালারা তিতা কইরা দিল। খাইবার দিল না। আরে হালারা, লাট তো আইচে। লাটের মন্তবড় জাহাজও আইচে, ইয়াতে কি ওইল। লাটের কাছে কামের ইমাব দিবি না। হালারা য়্যাঘায় অই যাইবি ? তা পার্বি না। দিক্ কর্তে আইচ! নেকাল! নেকাল! নেকাল! এই বলিয়া ফকির সাহেব কয়েকবার গোনাইয়ের সম্প্রে ইক্ষুণও ঘুবাইয়া লক্ষ্ক ঝক্ষ দিতে দিতে, দৌড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে গেঙারিয়ার জঙ্গলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর এই সময়ে মৃহ মৃহ হাসিরা ফকির সাহেবের দিকে চাহিরা রহিলেন। ফকির সাহেব চলিরা পেলেন। পরে, ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম—'আলিজান এক্সপ করিলেন কেন? শুন্তের উপরে ইকুদও ধারা কাহাকে মারিলেন? কে আলিজানেব আধ্তেতো করিল? এসব কি আলিজানের শুধুপাগলামী?'

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বিশলেন—'আলিজানকে তোমরা পাগল মনে কর ? ইনি পাগল নন, ইনি পুব ভাল ফকির। সিদ্ধ পুরুষ। লোকের নিকটে পাগল না সাজ্লে আজ কাল রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। আলিজান যা বলেন, যা কিছু করেন, সকলেরই সঙ্গে তাঁর নিজের ক্রিয়াটির যোগ রাখেন। ইনি অনর্থক কিছুই করেন না। ভূত প্রেভাদির দৃষ্টিভেও খাছা বস্তু নফট হয়, উচ্ছিফ হয়। আলিজানের সে সমস্ত পরিকার নৃজ্বরে পড়ে। শৃংকা সাথ্ ঘুরায়ে যে লক্ষ রক্ষ কর্লেন, উহা একপ্রকার প্রাণায়াম। আলিজান অনেক বৈকম জানেন। ফকির সাহেবকে সাধারণ মনে ক'রো না।'

আমি বলিলাম—'লাফালাফি করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, নানাপ্রকার বিকট শব্দে মুখভিদ্ধি পূর্ব্বক চীৎকার করিয়াও আবার প্রাণায়াম হয় নাকি ? খাদ প্রখাদের কোন প্রকার ক্রিয়া করিতেই ত উহাকে দেখিলাম না। প্রাণায়াম কত প্রকার আছে ?'

ঠাকুর বিশিন—"মানুষের শরীরে বাহান্তর হাজার নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীতে প্রাণ-বায়ুকে চালনা কর্বার যে সকল প্রক্রিয়া, তাহাকেই প্রাণায়াম বলে। এক এক নাড়াতে এক এক প্রকার প্রক্রিয়ায় এই প্রাণবায়ু চলে। এইজন্ম প্রাণায়ামও বাহান্তর হাজার প্রকারের। নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে এবং নানাপ্রকার শব্দতেও প্রাণায়াম হয়। কি প্রকার চেফীতে কোন্ নাড়াতে কি ভাবে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়, লোকে তার সন্ধান জানে না। আজ কাল ও সব প্রাণায়াম আর দেখা যায় না। ঐ সব প্রায় সমস্তই লোপ পেরেছে। ফ্কিরদের মধ্যে এখনও এ সব প্রাণায়াম কতকটা আছে দেখা যায়।" এ সকল কথা হইতে হইতে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। ঠাকুরও তাঁখাদেব সঙ্গে কথা বার্দ্ধা বলিতে লাগিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিয়া আসিলাম। প্রতিদিনই সন্ধা-কীর্ন্তনে, মহা আনন্দ উৎসব চলিতেছে।

প্রতিষ্ঠা নন্ট করিতে সিদ্ধ মহাত্মগণের লোকবিরুদ্ধ ব্যবহার।

আজ ঠাকুর বলিলেন—'ধর্মার্থীদের প্রতিষ্ঠায় ও প্রশংসাতে যত অনিষ্ট করে, এত আর কিছতেই নয়। এইজন্ম কত ভাল ভাল সাধু মহালারা, কত २ 80म टेव्य । প্রকার উপায় অবলম্বন ক'বে, লোকের চোগু হ'তে রক্ষা পার্বার জন্ম আত্মগোপন করেন, বলা যায় না। একবাৰ প্রীরন্দাবনেৰ একটি ভদ্রলোক, এক দিন সাধু বৈষ্ণবদের সেবা করালেন; আমিও দর্শন করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেশি, টিকেট দেখিয়ে বৈষ্ণব বাবান্ধারা কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করছেন। একটি কাঙ্গাল ভিতরে যেতে চাইলেন, কিন্তু টিকেট ছিল না ব'লে দারবক্ষক তাঁকে গালি দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পুনরায় ঐ ব্যক্তি ভিতরে যাবাব চেন্টা কবা মাত্র, দার-রক্ষক তাঁকে পুর কয়েক ঘা মার্লেন। লোকটি প্রহারে কোন প্রকাব রেশ প্রকাশ না ক'রে, প্রফুল মূপে ঐ স্থান হ'তে চলে গেলেন। দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমি উঁহার জগ্য কিছ খাবার চেয়ে নিয়ে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। তিনি মমুনার তারে তারে অনেক দূর যেয়ে, বনের ভিতরে একটি নির্জ্ঞন স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে এ**কটি গুলার**. ভিতরে প্রবেশ কর্লেন। স্থামি তাঁব নিকটে যেয়ে, তাঁকে নমস্কার ক'রে খাবাব দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লোকাল্য হ'তে এত দূবে পেকে, আপনাব ভিক্ষাদির কিরুপে স্থবিধা হয়; সহরেও ত কোন স্থানে থাকতে পারেন।' বাবাকা বল্লেন, লুকায়ে পাকাই নিরাপেং। একবার মাত্র প্রত্যুধে উঠে যমুনায় স্নান করি, আর থাকিছে একবার 'মাধুকরা' (ভিক্ষা) ক'রে রুটির টুক্রা নিয়ে গাসি। তাই যমুনার ফলে গুলে, সেবা করি; এতে আমার কোন উৎপাত নাই। বেশ আছি। বাবাজা প্রম বৈদ্ধে। এই ভাবে বহুকালযাবৎ নিৰ্ভ্চন গুহায় থেকে, দিন কাটাচ্ছেন। স্ক্রিক্লাবনে এরূপ গোপনে **আরঙ** কত আছেন, কে আর সে সকলের খোঁজ নেয় ?"

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"এবার হরিদারে একটি সাধুকে দেপ্লাম। **ভিনি খুব** ভাল সাধু ব'লে চারি দিকে প্রচার হওয়াতে, সর্বনদা ঠাঁর নিকটে লোকের ভিড় হ'তে লাগ্লো। লোকের গোলমাল হ'তে নিকৃতি পাওয়ার কন্ত, তিনি সাধুর বেশ পরিভাগ কর্লেন। লোকে তাতেও তাঁর সঙ্গ ছাড্লো না। সাধু তথন 'পেণ্টালুন কোট' প'রে, ছিড় হাতে নিয়ে বাবুর বেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্লেন। মানুষ তাতেও ভুল্লো না। সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় চল্লো। তথন সাধু অস্থির হ'য়ে পড়লেন। লোকসঙ্গ ত্যাগের জন্ম একটা ছুর্নাম রটাতে, রাত্রিতে এক মুদির দোকানে যেয়ে, চাউল চুরি কর্লেন। পুলিশ তাঁকে ধ'রে চোর ব'লে চালান দিল। বিচারে তাঁর তিন টাকা জরিমানা হ'লো। তথন মুদি তাঁকে জান্তে পেরে, তিনটি টাকা জরিমানা দিয়ে খালাশ্ করে নিয়ে এলেন। করজোড়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইলেন। অনেক সময়ে মহাত্মারা প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্ম, এমন সমস্ত কাজ করেন, যাতে চার দিকে ভয়ানক ছুর্নাম রটনা হয়।"

"অযোধ্যার হরিদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাত্মা। তিনি লোকালয় ত্যাগ ক'রে, বহু দূরে জঙ্গলের ভিতরে একখানা জীর্ণ কুটারে থাক্তেন, আর নিজের মনে, আনন্দে ভজন কর্তেন। সেখানে যেয়েও অনেকে তাঁর দর্শন কর্তেন। এবং ঐহিক আপদ বিপদের কথা জানাইয়া বাবাজীর নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেন। বাবাজী নানা প্রকারে তাঁদের বুঝায়ে বল্তেন যে, ও সব তিনি কিছুই জানেন না। বাবাজী তখন আশ্লাল গালাগালি ক'রে, তাঁদের তাড়ায়ে দিতে আরম্ভ কর্লেন। কেহ তাঁহার নিকটে না বার, এইজন্ম তিনি লোকদের ভয় দেখাবার জন্ম সময়ে সময়ে পাথর ছুঁড়েও মার্তেন।"

শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে, কয়েক দিন কাশীতে ছিলাম। সে সময়ে পূর্ণানন্দ বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর্তে অত্যন্ত ইচ্ছা হ'লো। তিন দিন তাঁকে দর্শন কর্তে যাওয়ার উদ্যোগ কর্লাম। তিন দিনই লোকে বাধা দিয়ে বল্লেন—মশায়, আপনি সেখানে যাবেন, সেই মাজাল বেটার কাছে! না তা হবে না। কাশীর সকলেই তাঁকে মাতাল ও জয়ানক বদ্মায়েস ব'লে জানেন। কিন্তু ও সব কথা শুনেও আমার ভিতরে তেমন স্পর্শ না। যাওয়ার জন্ম শ্রীণ অন্থির হ'য়ে উঠ্লো। আমি কারো কথা না শুনে, স্থামিক আশ্রমে গেলাম। স্থামিজীকে নমস্কার কর্তেই তিনি একটু হেসে বল্লেন—'কি মাডাল ব্যাটার কাছে এসেছিস্ ব'স্।' তখন তিনি একটি স্ত্রীলোককে, নানা প্রকার জ্ঞাব্য জাষায় গালি দিয়ে, বল্তে লাগ্লেন—'আরে তোকে শিষ্যা ক'রে কি হবে, ভোর বে বয়স বেশী হরেছে। আমি স্বন্দরী যুবতী পেলে শিষ্যা করি। ভোকে

দীক্ষা দিব না; তুই চ'লে যা। অন্তের নিকটে ষেয়ে দীক্ষা নে।' ত্রীদাৈকটি ধুব আগ্রহ প্রকাশ কর্তে লাগ্লেন। তথন স্বামিক্সা বল্লেন, আছে। আমার কথামত চল্ডে পার্বি ? দিব্যি কর, তা হ'লে শিষ্যা করি। ত্রীলোকটি বল্লেন 'আপনার দয়া হ'লে পার্বো না কেন বাবা ?' স্বামিক্সা তথন বল্লেন—'বেশ তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর, আমি কারণ ক'রে নেই। পরে তোকে ঐ বড় রাস্তায় নিয়ে বেইচ্ছেৎ কর্বো। তার পর তোর দীক্ষা হবে। স্বামিক্সা তথন চাৎকার ক'রে তাঁর ভৈরবীকে বল্লেন—'ওগো এক বোতল কারণ নিয়ে আয় দেখি। আর তাথ্ হারামক্সাদি না পালায়,বাইরের দরক্ষায় ধিল দে।"

"স্ত্রীলোকটি তখন ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। স্বামিক্সী মন্ত্রপৃত্ত ক'রে কারণ পান কর্লেন। পরে আমাকে বল্লেন—'ওরে ছাখ্ এ মাতাল ব্যাটার নিকট এসেছিল্ কেন ? আমি যে মাতাল ব্যাটা, মদ খাই, কত বদমাইদি করি, তা তুই জানিল্ ? আমার বাড়ীও শান্তিপুরে ছিল, ছেলে বেলা যাত্রার দলে মেথরাণী সাজতাম, কি ভাবে নেচে নেচে তখন গান কর্তাম শুন্বি ? এই ব'লে তিনি নেচে নেচে গান কর্তে লাগলেন—'নিশিডে দেখেছি স্থপন, কাল এক পুরুষ রতন।' এই গানটি কর্তে কর্তে স্বামিক্সীর বাছজ্ঞান লোপ হ'য়ে গোল। দেখ্তে দেখ্তে মহাদেবের রূপ হ'য়ে গোলেন। স্বামিক্সী কাল, কিন্তু তিনি একেবারে শুল্র হলেন। কপালে আশ্রুষ্ঠি জ্যোতির্মায় আর্ছ্রচন্দ্র প্রকাশিত হ'লো। যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলেই দেখে অবাক্। স্বামিক্সী সংজ্ঞা লাভ ক'রে বল্লেন—'ভাখ্ মদ খেয়ে, মদের বোতল বগলে নিয়ে, রাল্ডায় প'ড়ে থাকি, কত মাতলামি করি, যারা নিকটে আসেন কত অশ্লাল ভাবে গালাগালি করি, কখন কখন খাড়া নিয়ে তাঁদের কাটতে যাই, কিন্তু তবু এখানে মানুষ আসে, আমাকে বিরক্তা করে, শিদ্ধ পুরুষ ব'লে, কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্তে আসে। আমি একটু শ্বির হ'য়ে থাক্তে পারি ব'লে, কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্তে আসে। আমি একটু শ্বির হ'য়ে থাক্তে পারি না। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে, আমি আর কি করবো বল দেখিনি ?"

"যোগজীবনকে দেখে তিনি বললেন—'ওর এত বয়স হয়েছে, এখনও শৈতা হয় নাই, আছো আমি ওকে পৈতা দিয়া দিব।' পরে স্থামিজীই যথামত যোগজীবনকে এইকিছি পৈতা দিয়ে দিলেন। স্থামিজীর ওথানে আমরা সকলেই পুর আনক্ষ পেলাম।'

# অ্যাচিত দান অগ্রাহ্ করায় হুর্দশা। 🗸

এবার ঐীবৃন্দাবনে অর্কুস্থমেলার সমরে, প্রায় ছব সাত হাজার বৈষ্ণব সাধু, যুষ্নার চড়াডে স্থিতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন স্কালে তাঁহাদের স্কলকে পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া আদিতেন। এক দিন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইয়া, জনাতের মধ্যে একটি সাধু, অনাবৃত শরীরে শীতে কট্ট পাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে একখানা কম্বল দিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—'আপনার শীতবম্ব কিছুই নাই, দয়া ক'রে এই কম্বলখানা গ্রহণ করুন। কম্বলখানা সাধারণ রক্মের ছিল। সাধুর পছন্দ হইল না। তিনি একবাব উহার দিকে চাহিয়াই, হাতে লইয়া বিরক্তির সহিত ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং খুব ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্ধক বলিলেন "আরে, য়ৢায়্মা কম্বলি মেই নেহি লেতা হায়, ইয়ো বিক দেও।" ঠাকুব জোড়হাতে সাধুকে অমুনয় বিনয় করিয়া অনেক বলিলেন, কিছু সাধু উহা কিছুতেই গ্রহণ কবিলেন না। ঠাকুর উহা অগত্যা অপর একটি সাধুকে দিয়া আদিলেন। কয়েক দিন পরে, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চড়ায়, বিষম শীতে যখন সাধুয়া সকলে কাতর হইয়া পড়িলেন, তথন ঐ সাধুটি শীতে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ কবিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া, শীত নিবারণের জন্ম ধুনি জালিবাব অভিপ্রায়ে কঠি সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। কঠি অন্ত কোথাও না পাইয়া লাকড়ির গোলা হইতে কয়েকটি কুন্দা চুবি কবিলেন। লাকড়িওয়ালা তাঁহাকে চোর বলিয়া পুলিশের হাতে দিল। সাধুব জেল হইল। ঠাকুর এই বিষয়টিব উল্লেখ কবিয়া বলিলেন—

শেষভাবে পড়্লে অযাচিতরূপে যা আসে, তাহাই ভগবানের দান মনে ক'রে, শ্রন্ধার সহিত গ্রহণ কর্তে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য কর্লে, বিষম অনর্থ ঘটে। ঐ সাধু যথন কম্বল ছুড়ে ফেল্লেন, তথনই আমার মনে হয়েছিল, ইনি বিষম গোলে পড়্লেন। অভিমান ক'রে শ্রন্ধার দান অগ্রাহ্য কর্লে অপরাধ হয়।"

# অনাহারা সাধুরপ্রতি ঠাকুরের আকস্মিক টান।

এক দিন অপরারে, ঠাকুব অকল্পাৎ আদন হইতে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি যমুনাব চড়ায় যাইয়া উপস্থিত ইইলেন। বরাবর সাধুদেব মধ্য দিয়া ক্ষতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রাস্তার তুই পার্ছে যে সকল সাধু বৈষ্ণবদেব আগ্রহেব সহিত দশন কবিয়া নমস্বাবাদি কবেন, ঐ দিন আর সে সকল সাধুদের স্থানে মুহ্রুমাত্র অপেকা কবিলেন না। তাঁহাদেব দিকে তাকাইবারও অবসর পাইলেন না। দক্ষিণে বামে সাধুদের বাথিয়া, জমাতের মধ্য দিয়া অপর প্রান্তে একটি অকিঞ্চন সাধুর নিকট উপস্থিত ইইলেন। সাধু তথন সহাস্ত মুখে, প্রকৃল্ল মনে করেকটি লোকের সঙ্গে ধর্মপ্রসক্ষ ক্ষিত্রেলন। ঠাকুর একটু সমন্ন তাঁহাব নিকটে বিদয়া, অবসর মত সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মইনাল, আজ আপকা সেবা ভ্রা হাায় ?" সাধু বলিলেন 'নেহি।' ঠাকুর বলিলেন, গাত দিন তানি একেবারে অনাহারে আছেন। ক্রমান্ত্রের সাত্র দিন তানি আক্রারের না করিয়া, অক্রান্ত দারীরে প্রফ্রমুথে আলাপাদি করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর অবাক্ হইয়া গেলেন। শুন্তে

পাই, প্রাণ গেলেও তিনি কারো নিকটে কিছু যাজ্ঞা করেন না। এরূপ সাধু বড়ই বিরল। ঠাকুর কুঞ্জে আসিয়া অমনি তাঁকে খাবার পাঠাইয়া দিলেন।

# জমাতের সাধুদের অর্থাগম ও বিপদের কথা।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে পরে, জিজ্ঞাসা করিলাম—'সহস্র সহস্র সাধু কুপ্তমেলার একএ হন, উহাদের আহারাদি প্রতিদিন কি প্রকাবে চলে প'

আবার বলিলেন—'সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই মহান্ত আছেন। সাধুরা আপন আপন সম্প্রদায়ের মহান্তদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সব মহান্তদের এক একজনার জ্বমাতে তিন চার হাজার সাধুও থাকেন। রাজা মহারাজা ও বড় বড় দনারা, ঐ সকল মহান্তদের, প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। উট, ঘোড়া ও হাতার উপরে বোঝাই ক'রে, মহান্তরা তাঁদের ভাগুরে নিয়ে চলেন। আহারাদির কোন ক্রেশই সাধুদের পেতে হয় না। যারা কোন মহান্তের আশ্রয় না নিয়ে, সভন্ত ভাবে থাকেন, তাঁহাদেরই ভিক্ষাদি ক'বে চালাতে হয়।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহাস্কদের সঙ্গে বিস্তর মাল এবং অর্থাদি যুখন থাকে, ১খন জ্বাতের জিজ্জার চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না ?'

ঠাকুর বলিলেন—'তা খুব হয়।' এবার শীর্দ্ধাবনে সদ্ধকুষ্ণের মেলাঙে, একটি মহাস্থের উপর ভয়ানক অত্যাচার হ'লো। তাঁর সঙ্গে তিন চার শত টাকা ছিল। হরিছারে খেয়ে ঐ টাকার প্রয়োজন হবে ব'লে, তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। সাধুর সঙ্গে দশ বার জন লোক ছিলেন। একটি সাধু, যিনি মহাস্থের সেবা কর্তেন, তিনিহ মাব ঐ টাকার কথা জান্তেন। এক দিন তিনি কটির সঙ্গে বেশা পবিমাণে হাং ধুণুরা মিলায়ে, মহাস্থাকে খাওয়ালেন; মহাস্ত খেয়ে নেশায় সভ্যান হ'য়ে পড়্লেন। ঐ সাধু তখন ঢাকা নিয়ে পালালেন। মহাস্ত তু' দিন পর্যান্ত নেশায় জ্যানপ্রা ছিলেন। পরে আর আর সাধুরা উহা জান্তে পেরে তাঁকে মুহ গ্রম ক'রে খাওয়ালেন। হাতেই মহাস্থের নেশা ছুট্লো। পরে প্রকাশ পেল, মহাস্তের সেবকই অর্থ লোভে ঐ কান্ত করেছেন।

## সোনা প্রস্তুতকারা সাধু।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'গুন্তে পাই, সাধুদের মধ্যে নাকি এমন লোকও আছেন, বারা ইচ্ছা কর্লে অনায়াসৈ সোনা প্রস্তুত কর্তে পারেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—'হাঁ! এবার জ্রীরন্দাবনে একটি সন্ন্যাসা এসেছিলেন, তিনি সোনা প্রস্তুত কর্তেন। তাঁর প্রতি তাঁর গুরুর হবু ছিল, প্রতিদিন অস্তুতঃ বারটি সাধ্ব সেবা করাতে হবে। অর্থের অভাব হ'লে, বার জনার সেবার মত যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণের সোনা তিনি প্রস্তুত কর্তে পার্বেন। অত্য প্রয়োজনে অথবা নিজের জত্য সোনা প্রস্তুত কর্তে তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। প্রীরুদ্দাবনে এসে, তিনি আবশ্যক মত সোনা প্রস্তুত কর্তে আরম্ভ কর্লেন। ক্রমে তাহা প্রচার হওয়াতে, পুলিশের লোক টের পেল। এক দিন মথুরা হ'তে পুলিশ সাহেব এসে, ঐ সাধুটিকে ধর্লেন। সাধু সোনা প্রস্তুত ক'রে সাহেবকে দেখালেন। সাহেব ঐ সোনা পরখ ক'রে জান্লেন, অতি উৎকৃষ্ট সোনা। পরে সাহেব সোনা প্রস্তুত্র প্রণালী শিখবার জত্য, সাধুকে বহু টাকার লোভ দেখালেন। দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। সাধু বল্লেন—'আমি দশ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার টাকার সোনা, অনায়াসে প্রস্তুত কর্তে পারি। আমাকে অর্থের লোভ দেখাচেছন কেন ? আমার এই বিছ্যা আমি কারুকে শিখাব না।' পরে সাহেব তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাতে লাগ্লেন। সাধু বল্লেন—'আমি ঝুঠা মাল দিয়ে প্রতারণা ক'রে অর্থ নেই কি না, আপনি শুধু তাহাই পরীক্ষা কর্তে পারেন। আমার বিছ্যা আমি অপরকে শিক্ষা দিব না। এ বিষয়ে কারো জেদে আমি বাধ্য হ'বো না।'

'এক দিন ঐ সাধু দাউজীর মন্দিরে এসে, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে নুবল্লেন—আমার শুরুজী আমাকে হুকুম করেছিলেন—'আমার আদেশ রক্ষা ক'রে চল্তে পারে, এমন একটি সাধুকে এই বিহ্যা শিক্ষা দিও।' কিন্তু আমি এরূপ সাধু পাইতেছি না। অথচ এক জনকে এই বিহ্যা শিক্ষা দিতেই হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিহ্যা আপনাকে শিক্ষা দিই। এই ব'লে তিনি আমার সন্মুখেই একটু তামা নিয়ে, উহাতে একটি পাতার রস মিলায়ে, আগুনে ফেলে দিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে, উহা আগুন হ'তে তুল্লেন। দেখলাম, উৎকৃষ্ট সোনা হয়েছে। আমি সাধুকে বল্লাম—'এসব শিখে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। এই বিদ্যা আপনি জানেন ব'লে, দেখুন কত লোক আপনার পিছনে সর্বাদা লেগে আছে। এ সব উৎপাত নিয়ে প্রয়োজন কি? এক 'মুট' (মুপ্তি) অর ভগবান্ যুখন দিবেনই, তখন আর সকলে কি দ্রকার ?' সোনা প্রস্তুত করার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। কিন্তু এই সাধৃটি যে প্রণালীতে কর্লেন, তাহা খুব সহজ। এরূপ সহজে সোনা প্রস্তুত কর্তে আর কোণাও দেখি নাই। এ সব শিখ্ছে নাই। এ সব শিখলে, সর্বাদা লোককে নানা প্রকার উৎপাতে, আপদে বিপদে পড়তে হয়। ধর্ম কর্ম্ম সমস্ত চুলায় যায়। ভগবানের কুপা যাঁরা লাভ করতে

চান, এ সকল তাঁদের পক্ষে বিষম প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপস্থিত হ'লে ধু ধু দিয়ে অগ্রাহ্য কর্তে হয়।

#### স্থ্যয় রুন্দাবন

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাত্মাদেব কথা, ঠাকুর অনেক সমন্ত্র বিলিলা থাকেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন বিশ্বান বিশ্বান

# অজ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণে বিপদ।

এবার হরিছারে পূর্ণকৃত্তমেলায়, পাহাড়পর্মত চইতে অনেক মহান্তা ও মহাপুরুষণণ আদিবেন।
ভারতবর্ষের সকল স্থানহইতেই সাধু সন্ন্যাসীরা এই মহামেলায় আগমন করিবেন, এরপ একটা কথা
পূর্ব্বে স্বর্বার প্রতির হইয়াছিল। বালালার নানা স্থানহইতে অনেক ভদ্রলোক এবং স্থানর ছেলেরাও
হরিছারে এই মেলায় উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট দাক্ষা গ্রহণ করাই উাদের উজ্জেভ
ছিল। তিন চার জন স্থলের ছেলে, কোন সন্ম্যাসীর বাহিবের বেশ এবং সাধুহার আছ্ম্বরে ভূলিয়া,
উাহাকে মহাপুরুষ স্থির করিয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিপেন। সন্ন্যাসী উাহাদের দীক্ষা দিয়াই, ব্যাদি
তাাগ করাইয়া কৌপিন পরিতে দিলেন এবং সেবাকার্য্যে লাগাইলেন। ভদ্রসন্ধান করাট নিম্নত বাসন
মাজা, লাক্ডি কাটা, জল টানা ইত্যাদি পরিশ্রমের কার্য্যে নিস্কুক পাকিয়া, ক্ম হুইয়া পদিলেন।
সন্মাসী উহাদের পীড়িতাবস্থা দেখিয়াও, অতিরিক্ত পরিশ্রমহুইতে অবদর দিলেন না, বরং আয়ও
তাড়না করিতে লাগিলেন। উহাদের নির্দ্ধিই কর্ম যুগামত না করিলে নিন্দ্ররূপে প্রহার করিবেন, এয়েপ
ভন্নও দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে কয়টি স্বেন পলাইয়া না যান, বে ভক্ত ভারাদের উপরে
অন্ত অন্ত সন্মাসী শিল্পদের দৃষ্টি রাবিতে বলিলেন। উর্বানের কার্যে করিরে অবিশ্রম্ব কার্য্য
দেখিলে, তাঁহারাও উহাদের উপরে অত্যাচার করিতেন। পীড়িত লরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রেম্য কার্য্য
দিনরাত করিবার সামর্য্য নাই, পলাইবারও উপার নাই। স্কুরাং ছেলে কয়টি বিষম বিশক্তে
দিনরাত করিবার সামর্য্য নাই, পলাইবারও উপার নাই। স্কুরাং ছেলে কয়টি বিষম বিশক্তে

পড়িলেন। এক দিন ঠাকুর হঠাৎ ঐ সন্ন্যাদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলে করটি ঠাকুরকে দেখিরা, কান্দিরা ভাঁহাদের সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ঠাকুর উহাদিগকে ছাড়িরা দিবার জন্ত সন্ন্যাসীকে অন্থরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী, ঠাকুরের অন্থরোধ গ্রাহ্ম করেলন না। নানাপ্রকার গালাগালি দিরা, ভেন্ধ প্রকাশপূর্মক বলিলেন—'এ লোক হামারা চেলা হয়া হায়, মন্ত্র লিয়া হায়, হাম কভি এ লোকন্কো ছোড়েলে নেহি।' ঠাকুর চলিয়া আদিলেন এবং অবিলম্বে প্রিলের সাহায়্য গ্রহণ করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করাইলেন। আরও কয়েকটি স্কুলের ছেলে ঐ প্রকার ধর্ম ধর্ম করিয়া, অজ্ঞাত-কুলনীল সন্ন্যাসীদের নিকট দীকা লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বিপয় ছেলে কয়টির কথা বলিয়া, ভাঁহাদের সেই সলয় নিরাপৎ নয়, জানাইলেন এবং অবিলম্বে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

### অন্ধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ।

আর একদিন কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া সয়্যাসীর বেশে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন, তাঁহারা সয়্যাস বা অক্ত কোন আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। এ পর্যান্ত তাঁহাদের দীক্ষাও হয় নাই। ঠাকুর তথন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা গৈরিক বসন গ্রহণ করেছেন কেন ? গৈরিক ধারণের একটা উপযোগিতা আছে। অনধিকারে ইচ্ছাপূর্বক গৈরিক গ্রহণ করেছেন জান্তে পার্লে, এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁরা সহ্য কর্বেন না। চিম্টে দিয়ে, ভয়ানকরেপে প্রহার ক'রে ঐ বসন ছিনিয়ে নিবেন।'

ভদ্রলোক গুলি বল্লেন — 'মশার, সাদা কাপড় ছ' চার দিনেই ময়লা হ'রে যার। হাতে পরসা নাই যে ধোরারে লই, ভাই এই রং ক'রে নিয়েছি।'

ঠাকুর তাঁহাদের কথা শুনিয়া বার আনা পয়সা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন—'কাপড় ধোয়াবার জ্বন্য এই কয় আনা পয়সা নেন্। আজই যেয়ে গৈরিক ত্যাগ করুন।'

ভদ্রলোককরটি তাহাই করিলেন। অবিলম্বে গৈবিক ত্যাগ করিয়া সাদা বস্ত্র পরিলেন।

#### কুম্ভমেলার কথা।

কুত্তমেলার অসংখ্য সাধু সন্মাসীদের সন্মিলনের কথা শুনিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'গলামান করিবার জন্তই কি সাধু মহাত্মারা কুস্তমেলার আসেন ?'

ঠাকুর বিশেষ নাহাত্ম্য, তাহা ত আছেই।
কিন্তু, কুন্তমেলার উদ্দেশ্য শুধু স্নান নয়। এই মেলা ভিন বংসর অন্তর এক একটি স্থানে
হ'রে থাকে। হরিঘারে, প্ররাগে, নাসিকে এবং উচ্জ্য়িনীতে কুস্তমেলা হয়। কুস্তবোগ

উপলক্ষ ক'রে নানা স্থানের, এমন কি পাহাড় পর্বতবাসী মহাপুরুষেরাও নির্দিষ্ট স্থানে একতা হন। কুন্তযোগটি সাধু মহাত্মাদের একটা নির্দিষ্ট স্থানে সন্মিলিত হওয়ার সময় মাত্র। সকল সাধু সন্ধ্যাসীরাই ইহা জানেন। সাধুদের সাধন ভজনে যে সকল সন্ধট, সংশয় উপস্থিত হয়, এই সময়ে মহাত্মা মহাপুরুষদের নিকটে তাহা ব্যক্ত ক'রে, মীমাংসা ক'রে নেন্।'

'সাধন ভজন বিষয়ে যার যা প্রায়েজন, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করাই এ মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়ে মহাপুরুষেরা একত্র হ'য়ে সাধু সন্ন্যাসীদের এবং দেশের সাধারণ লোকের ধর্মাভাব কিরূপ তাহার খবর নেন্। যে প্রকার ব্যবস্থা কর্লে, যে দেশের লোকের কল্যাণ হয়, তাই স্থির ক'রে এক এক দেশের ভার এক একটি মহাত্মার উপর অর্পন ক'রে প্রস্থান করেন। এবার চৌরাশি ক্রোশ ব্রহ্মশুরুলের ভার, মহাপুরুষেরা, রামদাস কাঠিয়া বাবার উপরে দিয়েছেন। তাঁহাকে মহাপুরুষেরা 'ব্রন্ধবিদেহা মহান্ত' উপাধি দিলেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের সকল দেশের জন্মই এইরূপ এক একজন মহাত্মা নির্দ্দিই আছেন। দেশে ধর্মসংস্থাপনের জন্ম, তাঁহাদিগকে সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয়। সর্ববদা খাট্তে হয়।'

আমি অমনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ধর্মসংস্থাপনের ভার কাহার উপরে আছে ? ঠাকুরকে এই প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চকু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। স্থভরাং আমাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

# শান্তিস্থার মাতৃশোকে ঠাকুরের সান্ত্রনা।

শ্রীবৃদ্ধাবনে মাঠাক্রণের দেহত্যাগের বিষয় বিস্তারিত জানিবার একটা বিশেষ আগ্রহ স্বান্ধিছে।
কিন্তু ঠাকুরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিবাব স্থগোগ ঘটতেছে না, সাহসও
গাইতেছি না। মাঠাক্রণের দেহত্যাগের পরে, ঠাকুর গেঙারিয়াআশ্রমে শান্তিম্বধা প্রভৃতিকে উহা জ্ঞাত করাইতে স্বহস্তে যে পত্র লিপিয়াছিলেন তাহাতে বিজারিত
কিছুই লেখা নাই। ঐ পত্রধানা পাইয়া আশ্রমস্থ গুরুলাতাভগিনীরা ঐ ঘটনাটি তথন শান্তিম্বধাকে
বলিতে সাহস পাইলেন না। পত্রধানা গোপনেই রাখিলেন। ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া শান্তিম্বধাকে ঐ
খবর দিবেন, সেই সমরে তিনি সাছনাও দিতে পারিবেন, এইয়প ভাবিয়া গুরুলাতাভগিনীরা সকলে
নীরবে রহিলেন। ঠাকুর এই প্রকার লিখিয়াছেন—

### **"**ওঁ হরি"

'কল্যাণবরেষু

গত ১০ই ফাল্পন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতা যোগমায়া দেবা, তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিন্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখীবৃদ্দের মধ্যে কি অপূর্বব শোভা সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিস্থাকে বলিবে সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহু ভাগ্যে মনুষ্যু ইহা প্রাপ্ত হয়।

আগামী ২১শে ফাল্পন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিস্থধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়।'

'মা শাস্তিস্থা! শোক করিও না, আনন্দ কর, যত শীঘ্র পারি আমরা যাইতেছি।' আশীর্কাদক

শ্রীবিজয়কুফ্য গোস্বামী

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে, শান্তিস্থা অন্তম মাদ গর্ভ সময়ে স্থলকণাক্রান্ত একটি পূল সন্তান প্রদান করিবেন। ছেলে লইয়া শান্তিস্থা প্রমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এবং অচিরে পিতামাতা আদিবেন ভাবিয়া, উল্লানিত মনে, তাঁহাদের আদিবার দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে ঠাকুর হরিয়ারহইতে কলিকাতা হইয়া, অবিলম্বে ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়া পৌছিলেন। যোগজীবন, কুতুর্ভি, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই, আশ্রমে ঠাকুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বাবা! মা কই ?' ঠাকুব বলিলেন—'শান্তিস্থধ! আমি তোমার মাকে শীর্ক্ষাবনে রেখে এলাম। তিনি এলেন না, ওথানেই রইলেন। আমরাও কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাব।

শুনিলাম, ঐ সকল কথা শুনিয়া শান্তিমধা পবিজাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঠাকুবও শান্তিম্বাকে সন্থাৰ বদাইয়া মহাভারতের ও প্রাণাদির উপাধ্যান বলিতে বলিতে মাঠাক্রণের দেহত্যাগের বিষয়ও বলিয়া ফেলিলেন। শান্তিম্বা শুনিয়াই মৃচ্ছিতপ্রায় হইলেন। ঠাকুর উহার গান্তে হাত বুলাইয়া চেতনা করিলেন। শান্তিম্বার শরীর খুব অমুস্থ ছিল; মৃতরাং মাতৃশোকে মন্তিদ্বের অবস্থা বিষম বিষ্ণুত হইবে, সকলেই এই প্রকার আশহা করিয়াছিলেন; কিছু তাহা কিছুই হইল না। ঠাকুরের শীতল করম্পর্শে শান্তিম্বার ভিতর এতই ঠাপ্তা হইয়া গেল য়ে, মাতার দেহত্যাগ অনিজ দার্কণ বন্ধাদারক শোকও উহাকে তেমন কিছুই ম্পাশ করিতে পারিল না।

## মাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ।

আজ মধ্যাক্তে, আহারাস্তে ঠাকুর আমতলায় বিদ্যেলন। আমি তথন মাঠাক্কণের দেহত্যাগের কথা জিজ্ঞানা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে গেলে আর উনি ফিরবেন না জেনেই, ওঁর যাওয়ার পূর্বেই কতবার নিষেধ পত্র লিখেছিলাম; কিন্তু তা উনি শুন্লেন না। আমার শরীর অস্তুম্ব জেনে, তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিবার পরেও ওঁকে ঢাকা পাঠাতে কত কৌশল করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উনি এখানে এলেন না। দেহত্যাগ যেদিন হবে, পূর্বেই টের পেয়েছিলেন। চু'বার দাস্ত হ'তেই শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। ঐ সময়ে পরমহংসজা আমাকে বল্লেন—'তুমি অবিলম্বে কুপ্ত হ'তে অন্তত্র চ'লে যাও; তুমি এখানে থাক্লে ওঁকে নেওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হ'য়ে গেলে কুপ্তে এসো।' আমি পরমহংসজীর আদেশ মত অমনি আসন হ'তে উঠ্লাম। পাশের ঘরে উনি ছিলেন, একবার দেখে যাই মনে ক'রে, ঐ ঘরে গেলাম। উনি সবই বুঝেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ঐ সময়ে কাছে থাকি; তাই হাতে ধ'রে টেনে পাশে আমাকে বস্তে ইঙ্গিত কর্লেন। কিন্তু পরমহংসজীর আদেশ মত আমি আর অপেক্ষা না ক'রে কুপ্ত হ'তে চলে গেলাম। পরে উহার দেহত্যাগ হয়েছে জেনে, কুপ্তে এসে উপস্থিত হলাম।'

ভানিলাম, ঠাকুর মাঠাক্কণের দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জে আসিরা উপস্থিত হইলেন।
তথন কুঞ্জের শুকুলাতাভগিনীবা মাঠাক্কণের শবদেহ বাবেলার রাথিরা চাৎকার করিরা কালিতেছিলেন। ঠাকুর সেই স্থানে যাইয়াই যোগজীবনকে বলিলেন—'যোগজীবন! মৃতদেহ এতক্ষণ
বরখেছিল্ কেন ? যমুনার তীরে নিয়ে সংক্ষার ক'বে আয়।' এই বলিয়া ঠাকুর ঐ দিকে আর
না তাকাইয়া আপন আসনটি বিছাইয়া বসিলেন। যেমন অক্সান্ত দিন পাকেন, ঠাকুর তেমনই আসনে
একভাবে বসিয়া রহিলেন। কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যই দৃই হইল না। যোগজীবন, ভামাকান্ত পশ্তিত
মহালয়, শ্রীধর, অন্থিনী ও সতীল প্রতৃতি শুকুলাতারা মায়ের প্রম প্রবিত্ত দেহ অবিলম্থে যমুনাতীরে
লইয়া গিয়া, কেশীঘাটে অয়িসাৎ করিলেন। ঠাকুরের অভিশ্লার মত চিতা নির্ব্বাণের পরে, যোগজীবন মাঠাক্কণের তিন বস্তু অন্তি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তয়্মধ্যে একথানা শ্রীর্ন্ধাবনে সমাহিত
করিলেন। অপর হুই বস্তু হরিছারে ও গেণ্ডারিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত রাথিলেন।

#### ভক্তবিচ্ছেদে মহাত্মাদের অসাধারণ জ্বালা।

মাঠাক্কণের শোকে দিদিমা দিনরাত দগ্ধ হইতেছেন। সমরে সমরে ঠাকুরের কুণার দিদিমা মাঠাক্কণের দর্শন পাইরা থাকেন। তাহাতেই রক্ষা, তা না হইলে এতদিনে তিনি পাগল হইতেন। দিদিমা ধখন 'যোগমারা' 'যোগমারা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে থাকেন, সমস্ত আশ্রম তথন বিবাদে পরিপূর্ণ হয়। শুনিয়া, আমাদেরও শরীর অবসর হইয়া আসে। দিদিমার চীৎকার শুনিয়া, আমরা তাঁহাকে সান্ধনা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিলে, ঠাকুর নিষেধ করিয়া বলেন—'শোকের সময়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্তে দিতে হয়, তাতে শোক পাতলা হ'য়ে যায়। শোক পোয়ে কাঁদ্তে না পোরে অনেকে পাগল হয়। এমন কি, অনেকের উৎকট রোগ হ'য়ে মারাও পড়ে।'

মাঠাক্কণের নাম লইয়া, দিদিমা যথন হাদয়-বিদারক শব্দে, উটচেঃশ্বরে কাঁদিতে থাকেন, সেই সময়ে, ঠাকুরের মুথজীর কোন প্রকার ভাবান্তর হয় কি না, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমি তাহা লক্ষ্য করিতে থাকি। একটি দিনও ঠাকুরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'যাহারা জীবযুক্ত মহাপুরুষ, কারো জন্মই কি তাঁহারা শোক যন্ত্রণা পান না ?'

ঠাকুর বণিলেন—'হাঁ খুব পান। ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁরা যে জালা ভোগ করেন, তার আর কোথাও তুলনা হয় না। আত্মার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ জন্মে, তাঁদের বিচ্ছেদে যে যন্ত্রণা, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, তাহা কল্পনা করে। সে জালার আঁচও সাধারণের সহ্য কর্বাকু সামর্থ্য নাই। সে অতি বিষম।'

আমি বঁলিলাম—'বাঁহারা ভক্ত বা মহাপুরুষ, তাঁহাদের শোকের কোন লক্ষণ কি বাইরে প্রকাশ পায় না?'
ঠাকুর বিশিলন—'কথন হয়, কথন বা একেবারেই হয় না। মহাপ্রভুর অন্তর্জানের পর,
রূপ সনাতনাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণের বাইরে কোন প্রকার শোক চিহ্ন না দেখে, অনেকের
মনে সন্দেহ হয়েছিল বয়, এয়া আবার কেমন ভক্ত ? এক দিন একটি বুক্ষতলে ভাগবৎ
পাঠ হ'চেছ। সকলেই পাঠ শুন্ছেন। হঠাৎ ঐ ব্লেয়র একটি শুক্ষ পত্র, রূপ গোস্থামীর
গায়ে পড়্লো। পাতাটি গায়ে পড়ামাত্র, দপ্ক'রে জলে উঠ্লো। তথন উহা দেখে সকলে
বৃক্তে পার্শেন, মহাপ্রভুর বিরহ-অগ্নিতে তাঁর ভক্তগণ কি প্রকার দগ্ধ হচেছন।'

আমি আবার জিজাসা করিলাম—'কত কথাই ত এইরূপ ভন্তে পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থই কি ওরূপ হয় 🛼 শোকেতে মানুষের শরীরে যথার্থই কি উত্তাপ উঠে 🕫

ঠাকুর বলিলেন—'থুব উঠে। শ্রীর্ন্দাবনে ওঁর (যোগমায়াঠাকুরাণীর) দেহত্যাগের পরে, কুতু অত্যন্ত অন্থির হ'য়ে পড়্লেন। কুতুকে সাস্থনা কর্তে, উঁহার পিঠে যেমনই হাত দিয়েছি, অমনি কুতু 'উ: উ:' ক'রে চম্কে লাকায়ে উঠ্লেন। আমি তখনই বুঝ্লাম। একটু পরেই দেখা গেল, কুতুর পিঠে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ, আগুনে-পোড়া ফোস্থার মত কিঠে পড়েছে।'

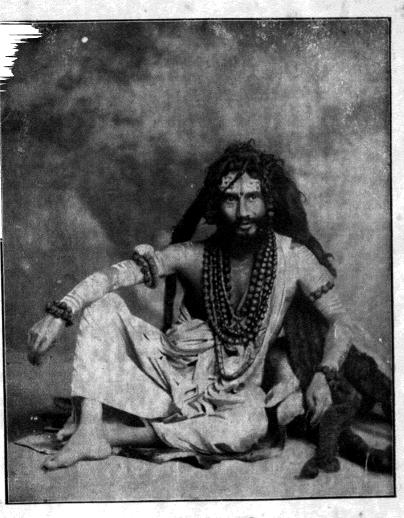

শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ বন্ধচারী।



# বা লি সাধার গ এ ছা পা জ সর্বনিম তারিখ'ই বই ফেরতের শেষ দিন

| , , , , , ,                                                                                                                                                             |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 2:1 APR 983 5-7 JUL 1984 3 0 AUG 1984 1 0 SEP 1984 5861 330 8-, E 8 DEC 1977 5-5 JAN 1988 5-7 JUN 1988 2-5 APR 1889 2-4 SEP 1989 5-6 JAN 1990 2 6 FEB 1993 1 0 SEP 1993 | WOT TO BE LEAST OUT |  |